



## প্রস্তাবনা ।

রাজ্ঞী অহলাবিহরের জীবনচরিত বঙ্গীর পাঠক-বর্গের নিকট সম্পৃতি অপুরিচিত নছে। স্বর্গীর বারু নীল-মণি বশাক ইহা সর্ব্ব প্রথমে উহির "নবনারী" নামক গ্রন্থে বিব্রুত করেন। তাহার পর আরও ছই এক জন বঙ্গীর লেথক ইহা প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু এরপ পুলা-চরিতা রম্পীর জীবন বৃত্তান্ত যতই আলোচিত ও সাধারণের পরিচিত হয় ততই মস্বল, ভাবিয়া, আমি ইহা পুত্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। ইহার সুক্ষারে মৌলিক

অসুসন্ধানের কোন গৌরবই আমার প্রাণা নতে । ষ্ট্র' জন মাল্কম কত "মধ্য-ভারত ও মালবদ্দেশীর ইতিহাস" এবং "হোলকর চী কৈফিয়ৎ" নামক মহারাষ্ট্র ৰথর (ইতিহাস) অবলম্বনে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থানি মহারাষ্ট্রভাষায় লিখিত ;—আমি মহারাষ্ট্রভাষায় অভিজ্ঞ নহি: ইহার অনুবাদের জন্ম আমি আমার পরম মেহাম্পদ ছাত্র শ্রীমান স্থারাম গণেশ দেউস্করের নিকট কুতত্ত আছি। মহারাষ্ট্রদেশ পরিভ্রমণ কালে, তিনি এই গ্রন্থ আমার জন্ত মংগ্রহ করিয়া আনেন, এবং তাহার আব-শুকীয় অংশ অন্তবাদ করিয়া দেন। "ঐতিহাসিক গোষী" নামক একখানি গ্রন্থ হইতেও তিনি অহলারে সম্বন্ধে হইটা আখ্যায়িকা ও আকওয়ার্থ সাহেবের সংগৃহীত গাথাবলী হইতে একটা গাথা আমাকে দংগ্রহ করিয়া দিয়া-ছেন। এই সঁকলের জন্ত আমি **তাঁহার নিকট** সঙ্গেহ কুতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

মহারাষ্ট্র বধর থানি বধা স্মরে হস্তপত না হওয়ায়,
তাহাতে উলিখিত অনেক কথা আমরা উপযুক্ত হলে
সনিবেশ করিতে না পারিয়া, পরিশিষ্টাকারে প্রক্রের
করিতে বাধা হইয়াছি। সারজন মাাল্কমের ইতিহাসের
অম্বরণ করীতে মহারাষ্ট্রনামগুলির বিধন স্থকেও

ু বিক্রিচু খালে হি । ভবিষাৎ সংস্করণে এই সকল ক্রটী সংশোধনের চেটা ক্রিব। অণ্ডল নামগুলির একটী ডালিকা সম্প্রতি প্রদত্ত হইল। \*

F NEW

অভয় অভন্ধ 6.5 ভোঁদলা ... ভোঁদলে কুৰজী **টালা**मा भगवत ... मझ्लात ... जाता নম্বলকর ... নিম্বালকর কুন্দ রাও "... খতে রাও ক্ষীর হুর্গ ... ক্ষেরী হুর্গ মল রাও ... মালে রাও श्रायत नामां ... ब्रारंपाता नाना अनुक्रीमिश्विता ... मारामकी निरम জত্জী ... জানোজী ভোঁন্লে মধুরাও ... মাধ্ব রাও তুকাজী ... তুকোজী রাও হলকার ... হোলকর মিশির ... মহেশর ক্ষেত্র।

ভারতের বিভিন্ন জাতি সম্হের মধ্যে সন্তাব সম্বর্ধনের জন্ম, তাঁহাদিগের পরম্পারের সন্মিলন বেরূপ আবিশ্রুক, তত্তদেশীয় মহা পুরুষদিগের চরিত্র আলোচনাও দেরূপ প্রেয়ালনীয়। প্রকৃত মহাপুরুষণ কোনও একটী জাতির বা দেশের একাধিকত নহেন। তাঁহারা সকল দেশের ও সকল জাতিরই জন্য;—সংযোগস্ত্র রূপে তাঁহারা বিভিন্ন মানব সমাজকে সম্বন্ধ করেন। অহল্যার শ্রীবন চরিত

<sup>\*</sup> মহলার রাওরের মাত্লের নাম—স্থার জন ম্যালক্ম লিবিয়া-ছেন, "নারায়ণজী;" বধরে আছে,—"ভোজ রাজজী।"

আলোচনা করিয়া, যদি একটাও বদ সঞ্জাত, মহাবাই, জাতির প্রতি অস্থরক ও শ্রনাবান হন, এবং একটাও বৃদ্ধ-মহিলা, তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি পূর্বক, আলোমান্তির চেটা করেন, তাহা হইলে আমার উদাম সার্থক হইবে।

অহল্যা বাই প্রথমে ''দাসী'' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া-ছিল। প্রক্ষণে তাহাই সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে সাধারণের মন্মীপে অপিত হইতেছে। ইতি।

# সূচী-পত্ৰ।

#### ....

## উপক্রমণিকা।

স্চনা — মহারাষ্ট্রীয় জাতি —হোলকর বংশ — মহলার রাও হোলকর — তাঁহার বাল্যকাল — তাণ্যোদয় — মালবের শাসন ভার প্রাপ্তি — দিখিজয় — পাণিপতের যুদ্ধ — মৃত্যু ও চরিত্র সমালোচন। 

১ — ১৬

#### প্রথম অধ্যায়।

অহলাবাই — পরিচয় — রাজ্যভার প্রাপ্তি — পুত্রের হর্ক্ ভতা — পুত্র বিয়োগ — গঙ্গাধর যশোবস্তের বিদ্রোহ — অহলাার নিভীকতা — তুকোজীর প্রতি রাজ্য শাসনের ভার প্রদান। ১৭—৩২

### দ্বিতীয় অধ্যায়।

অহল্যা ও তুকোজী — অহল্যার রাজকার্য্য পর্য্য-বেক্ষণ — কর্ত্তর জ্ঞান ও তৎ সম্বন্ধে স্থারজন ম্যালকমের মত — দৈনন্দিন কার্য্য — ধর্মচর্য্যা — রাজোর শান্তি-রক্ষা — উদারতা — প্রজাগণের স্থেমজ্বলতা বর্দ্ধনের তেষ্টা — পরার্থপরতা — ভীল দমন — ক্রান্থপর ও
সংকার্যোর অনুষ্ঠান — তীর্থক্ষেত্রে অহল্যার কীর্ত্তি—
জীবালুকম্পা — সমসাময়িক রাজন্যবর্গের সহিত তুশনা

- অহল্যার সম্বন্ধে সাধারণের শ্রনা। ৩৩-৫৭

# তৃতীয় অধ্যায়।

কন্যা মুক্তা বাইয়ের চিতারোহণ — অহল্যার শোক
— জামাতা ও কন্যার স্থৃতিমন্দির নির্দাণ — অহল্যার
আকৃতি — আনন্দী বাইয়ের দৌন্দর্যাভিমান — অহল্যার প্রকৃতি — তাঁহার প্রবর্তিত নিয়ম সম্বন্ধে সাধারণের প্রদ্ধা — সমগ্র জীবনীর স্থুল নিষ্কর্ষ ও উপদেশ —
উপসংহার।

৫৮—৭৪

### পরিশিষ্ট।

| হোলকরণাট্রী কৈফিয়তের অফুবাদ |  | >—-₹8 |
|------------------------------|--|-------|
| উত্তিহাসিক গোষ্ঠীর অমুবাদ    |  | २8२৯  |
| অহল্যার দম্বন্ধে একটা গাথা।  |  | ೨۰೨೨  |



# অহল্যা-বাই।

### উপক্রমণিকা।

যে মনস্বিনী মহিলার জীবন-চরিত সঙ্কলনে আমরা প্রবৃত্ত হইরাছি, তাঁহার নাম ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বর স্থপরিচিত। উত্তরে হিমালয় শিবরৃত্তিত কেদারনাথ, দক্ষিণে সাগর-কৃলবর্ত্তী রামেশ্বর, পন্চিমে আরব-সম্প্রবিধীত হারাবতী এবং পূর্ব্বে বঙ্গসাগরসমীপত্ত জগরাথক্বের, এই চতুঃসীমান্ত-র্ব্বর্তী ভূভাগের মধ্যে এরূপ প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থক্বের, বোধ হয়, অতি জয়ই আছে, বেধানে রাণী অহলাার কোন না কোনরূপ কীর্ত্তি বর্তুমান নাই। কোথাও

রাজপথ, কোথাও দেবমন্দির, কোথাও অতিথিশালা, কোথাও বা সানার্থ অবতর্গিকা ইত্যাদি নির্মাণ করাইয়া দিয়া, তিনি ভারতবাসী হিন্দস্তানমাত্রকেই কতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিরা গিয়াছেন। তাঁহার ভৌতিক কীর্ত্তিসমূহ যদিও ক্রমশঃ জীর্ণ এবং বিলুপ্ত হইয়া আসি তেছে, কিন্তু তাঁহীয় অপার্থিব গৌরব কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। তিনি কাহারও প্রশংসাপ্রার্থিনী ছিলেন না, তথাপি তাঁহার ক্লতজ্ঞ স্বদেশবাদিগণ তাঁহাকে এখনও দেবীর আয় সম্মান করেন: এবং তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র যেন এক অভূতপূর্ব্ব ভক্তিরদে শ্রোতার হানর আল্লত হয়। তাঁহার একটা প্রধান কীর্তিক্ষেত্র গ্যাধামের বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার খেতপ্রস্তর-নির্দ্মিত মূর্ভি দেবোচিত সম্মানে অর্চিত হইয়া থাকে। 'তাঁহার পবিত্র জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে পুণ্যলাভ হয়। সংক্ষিপ্ত হইলেও, সেই জন্ম, আমরা তাহা কশীয় পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিবার বাসনা করিয়াছি।

রাণী অহলার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে ভিনি যে দেশে, যে জাতিতে এবং যে বংশে আবি-ভূতা হইরাছিলেন, সে সম্বন্ধে ছই চারিটা কথা বলা আবশ্যক। মহারাষ্ট্র জাতির নাম বঙ্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তিশ মাজেরই পরিচিত। এই মহারাষ্ট্র জাতির শাখা বিশেষ, এক সময় "বর্গী" \* নামে, বঙ্গের নরনারীমাত্রেরই ভोठि উৎপাদন করিমাছিল। রাণী অহল্যা এই মহারাষ্ট্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরে नर्यमा नमी, शन्तिम आहत ममूज, मक्किर्ण अहें शिक অধিকৃত প্রদেশ, এবং পূর্বে তুক্ষভদা রুদী, এই চতঃ-সীমান্তর্গত ভূভাগের সাধারণ নাম মহারাই। দেশের নামাত্রসারে এখানকার অধিবাসিগণ মহারাষ্ট্র, বা চলিত ভাষার, মারাঠ্ঠা, বলিয়া পার্চিত হইয়া থাকেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মহারাষ্ট্র জাতি সহিষ্ণৃতা, দৃঢ়-চিত্তা ও শৌর্যা প্রভৃতি পুরুষোটিত গুণের প্রদিদ্ধ ছিলেন এবং অনেক মনস্বী পুরুষ ও মনস্বিনী মহিলা, মহারাষ্ট্রুলে জন্মগ্রহণ করাতে, ইহার নাম দাক্ষিণাত্যবাদী আর্থ্যমাজের গৌরবস্থল হইয়াছিল। প্রসিদ্ধনামা ছত্রপতি শিবাজীর সময়েই মহারাষ্ট্রগণের জাতীয় উন্নতির প্রকৃত স্ত্রপাত হয়। শিবাজীর ভার মহাপুরুষ ভারতবর্ষে অতি অলই জনাগ্রহণ করিয়াছেন। ছুই শত বৎসরেরও অধিক হইল, ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; কিন্ত

<sup>\*</sup> মহারাষ্ট্র ভাষার 'বোরণীর' শব্দের অর্থ অখারোঁই। ন্মহারাষ্ট্র জাতীর ভৌগ্লা রাজগণের অখারোহী দৈনিকগণ বঙ্গদেশের অনেক ছল লুঠন করিত বলিরা, বর্গা নাম এদেশে সকলেরই পার্চিত এবং মহারাষ্ট্রশব্দের সহিত নমার্শ্বোধক হইখাছে।

মহারাষ্ট্র চক্রে তিনি একবার যে শক্তি সঞ্চারিত ক্রিয়াছিলেন, তাহার বলে তাহা এখনও ঘূর্ণিত হই-তেছে। যে সময় দিল্লীর দোর্দ্ধগুপ্রতাপ সমাট আরঙ্গজেব হিন্দুরাজ্যসমূহ বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে সময় একা ভিনিই কেবল ভারতভূমিতে এক অভিনব हिन्दु-बाक्षा जः छापन कदिशा ছिल्तन । পुरुषकात वर्ल मञ्चा কিরপ আয়োরতি লাভ করিতে পারে, শিবাজীর জীবন তাহার অতি জুদর প্রমাণস্থা। শিবালীর আবির্ভাবের মঙ্গে মহারাষ্ট্র দেশে আরও অনেক থ্যাতনামা বীর পুরুষ স্মাবিভূতি হইয়াছিলেন এবং শিবাজীর স্তায় তাঁহারাও, অতি সামান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, আপনাদিগের উদামবলে পরিণামে এক একটা নৃতন রাজ্য ওরাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অনেকের বংশ-ধরেরা মহারাষ্ট্র দেশে এখনও রাজত্ব করিতেছেন। এই দকল স্থনাম্থ্যাত বীরপুরুষগণের মধ্যে মুল্ছরুরাও ত্লকারের নাম অতি প্রদিন্ধ। আমরা যাঁতার জীবনচ্রিত সঙ্গলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই দেবীক্রপিণী রাণী অহল্যা ইহারই পুত্রবৃ। সেই জন্ত আমরা প্রথমে মলহররাও-ম্বের পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইব।

রাণী অহল্যার খন্তর মলহাররাও অতি দামান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার বংশের নাম কাহারও পরিচিত ছিল না। জাতিগত বাব-সাম অনুসারে তাঁহাদিশের বংশ "ধনগর" অথবা পঞ্পাল নামে প্রশিদ্ধ ছিল। মলহররাওয়ের পিতা কুলজা পুনা হইতে বিংশতি জোশ দ্রে "হোল্" নামক একটী কুল গলীতে বাস করিতেন। পশুপালন এবং, কৃষিকার্যা দারা তাঁহার জীবিকা নির্বাহ হইত। মহারাই ভাষায় "কর্" শব্দের অর্থ অধিবাসী। কুলজার বংশধরগণ তাঁহাদিগের পূর্বপূক্ষের আধি বাসস্থান হোল প্রামের নামান্থারে "হোল্কর" অথবা "হল্কার" থাতি লাভ করিয়াছেন"।

মলহররাও হোল্কার প্রীয়ার সপ্তদশ শতালার শেবভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চার পাঁচ বংশর বরণের
সমর তাঁহার পিতা কুললীর মৃত্যু হয়। স্বামার মৃত্যুর
পর, মলহররাওরের মাতা, জ্ঞাতিগণের সহিত বিদ্যাদবশতঃ, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, স্তরভূমি পরিত্যাগ পূর্বক,
আপনার ভাতা নারায়ণজার আশ্রের বাদ করিতে যান।
নারায়ণজী থান্দেশের অন্তর্গত টালান্দা নামক একটা
পল্লীতে বাদ করিতেন। সেথানে তাঁহার কিছু ভূদপ্রতি
ছিল, এবং তিনি কোন মহারাষ্ট্র সামস্তের মুখানে কতক-

<sup>\*</sup> অনেক মহারাই পরিবারই বাসলানের নামাল্লারে এইরূপ "নিঘলকর," "পতনকর," "নগরকর," ইতাাদি নামে প্রনিদ্ধ।

গুলি অর্থনৈনিকের নায়কত্ব করিতেন। স্বজাতির রীতি অনুসারে তিনি বালক ভাগিনেয়কে আপনার প্রপান রক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। এই অবস্থায় বালক মলহর-রাওয়ের সম্বন্ধে একটা অভুত ঘটনা শ্রুত হওয়া গিয়া থাকে।\* পণ্ডচারণ করিতে করিতে ক্লাস্ত হইয়া, তিনি একদিন একটা বৃক্ষমূলে নিদ্রা যাইতেছিলেন। পত্রের অন্তরাল দিয়া সুর্যালোক তাঁহার মুথের উপর অল অল নিপতিত হইতেছিল। একটা বিষধর সর্প দেখিতে পাইয়া, ফণা বিস্তার পূর্বক, তাঁহাকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল, এবং মলহররাও জাগ্রত হইলে তাঁহার কোন অনিষ্ট না করিয়া, ধীরে ধীরে দেখান হইতে প্রস্থান করিল। অন্যান্য রাধাল বালক ও নারা-म्रमकोत প্রতিবাদিগণ এই দুশো বিশ্বিত হইলেন এবং वानक भगद्वता उत्पत्र ভविषाए मध्यक्ष मानाक्रम सञ्जना করিতে লাগিলেন। ঘটনা ক্রমশঃ নারায়ণজীর কর্ণ-গোচর হইলে, তিনি একজন দৈবজ্ঞকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাদা করিলেন। দৈবজ্ঞ বলিলেন, যে এই বালক ভবিষাতে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবেন। নারায়ণজী

<sup>\*</sup> এরপ ঘটনা ভারতবর্ষের আরও অনেক রাজবংশের আদিপুরুষদিগের নামকে শ্রুত হওয়াযার।

ক্ষনিয়া ভাগিনেয়কে মেষ্চারণ কার্যা হইতে বিরত कंत्रित्नन এवः आपनात अधीनक अधीपनिक पत्न धाविष्टे করিয়া দিলেন। এক একটা সামানা ঘটনা হইতে অনেক সময় মন্তব্যের ভবিষাৎ জীবনের পথ পরিষ্কৃত হয়: বালক মলহররাওয়েরও সম্বন্ধে তাহাই ঘটিল। যেথদিন তিনি দৈব-জ্ঞের মুখে অবগত হইলেন, যে বিধাতা তাঁহাকে কোন মহৎ কার্যোর জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন, দেই দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে নুতন আশা ও নুতন উৎসাহের সঞ্চার হইল। মাতৃ-লের অশ্বদৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি প্রগাঢ় উৎসাহ ও অধ্যবদায়ের দহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এখনকার ন্যায় তখন ভারতসম্ভানগণ নিস্কীর্ঘা ও নিরস্ত হন নাই। শারীরিক বল, শৌর্যা, ক্লেশসহিষ্ণুতা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণ, যাঁহার যে পরিমাণে থাকিত, তিনি মেই পরিমাণে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন। রাও যে সমাজে এবং যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন. তথন তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত নিতা কর্মের মধ্যেই হইয়া দাঁড়োইয়াছিল: স্কুতরাং বীরপুরুষের পক্ষে কার্যাক্ষেত্রের অভাব ছিল না। একটা যুদ্ধে যুবক মলহর-রাও, স্থাসিদ্ধ নিজামউল্মুকের একজন খ্যাতনামা দেনাপতিকে নিহত করাতে তাঁহার বীরছের প্রশংসা চতুদিকে পরিব্যাপ্ত হইল, এবং তাঁহার মাতৃল নারায়ণজী

তাঁহাকে সমাদরে আপন কন্যাদান করিলেন।\*

মলহররাওয়ের সৌভাগ্যের ভিত্তি এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিরুপে বালক মলহররাও মেষপালকের কার্য্য হইতে একটা বিশাল ভূথণ্ডের অধীশ্বর হইলেন, তাহা আন্যোপান্ত বিত্ত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। কৌতৃহলোদীপক ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও, তাহা আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের পক্ষে অতি-দীর্ঘ হইবে। কথনও বার্য্য, কখনও বৃদ্ধিমন্তা, কখনও কপটতা, কখনও বা রাজনীতি-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া, তিনি আপনার দৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত করিয়া লইলেন। তাঁহার সাহস ও বীরত্বের কথা ভুনিয়া, মহারাষ্ট্র সমাজের ত্রানীস্তন নেতা, পেশোয়া বাজীরাও তাঁহাকে আপনার অধীনস্থ পাঁচশত অশ্বদৈনি-কের অধিনারক নিযুক্ত করিলেন। মলহররাও নৃতন প্রভুর অধীনে বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন: ভাগালক্ষীও তাঁহার প্রতি উভরোত্তর প্রদল্লা হইতে লাগিলেন। তাহার বিক্রমবলে নিজাম-আলি নামে পেশোষার একজন মুদলমান প্রতিদ্বী পরাজিত

<sup>\*</sup> দাক্ষিণাত্যের অনেক জাতির মধ্যে, এমন কি কোন কোনে ছানের রাহ্মণ সমাজেও, এরপ অসম্পাকীর বিবাহ প্রচলিত আছে। অনেক ছলে তাহা প্রেষ্ঠ এবং অভাব পক্ষে অন্যরূপ বিবাহ নিকৃষ্ট প্রেণা মধ্যে পরিগণিত হয়।

हरेतन, এবং পর্ত্তীজ দম্য কর্তৃক উৎপীড়িত কল্পন দেশ শান্তিলাভ করিল। তাঁহার কার্গ্যে প্রীত হইরা, বাজীরাও, ১৭২৮ थुडीस्क नर्यनात्र উँछत कृत्रष्ट द्वानगरी প্রদেশ তাঁহাকে জাইগীর স্বরূপ দান করিলেন এবং ১৭৩১ খুষ্টাব্দে আরও সোত্রটী প্রদেশ সেই সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দিলেন। এই সময় মালব দেশ লইয়া মুসলমানদিণের সহিত মহারাষ্ণণের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। মলহর-রাও দেই যুদ্ধে এরূপ বুদ্ধিমতাও বিক্রম প্রকাশ করিলেন, যে বাজীবাও, তাঁহার গুণে একান্ত পরিতৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে মালব সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের সর্বনিয় কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং অবশেষে মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, মলহর রাওরের সৈন্যগণের ভরণ পোষণার্থ তাঁহাকে ইন্দেরি প্রদেশ জারগার স্বরূপ দান করিলেন। ইন্দোর সেই অব্ধি হোলকার বংশীয়গণের রাজধানী হইয়াছে।

বে বালক, এক সময় গ্রীম্মের প্রথব রোদ্রে তপ্ত এবং
বর্ধার জনে সিক্ত হইয়া, পশুচারণ করিতেন, এইরূপে তিনি
একটা বিস্তৃত ভূবণ্ডের জ্বাধার হইলেন। মালব-বিজয়
হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল প্রান্ত, মলহররাও মহারাষ্ট্র চক্রের পরিচালকক করিয়া গিয়াছেন। তথন
মোগল-সামাজ্যের ভগাবস্থা। নিলীমর্মদিগের সেই পুর্বা

গৌরব, পূর্ব প্রতাপ অন্তর্হিত হইয়াছিল। মহাবাই-গণের হস্ত হইতে নিরাশ্রয় প্রজাদিগকে রক্ষ। করিতে পারেন, তথন আর তাঁহালিগের দেরপ সামর্থ্য ছিল না। সৌভাগ্যের দিনে মুদলমান সম্রাটগণ তাঁহাদিগের হিন্দু প্রজাগবুণর উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রগণ এক্ষণে পূর্ণমাত্রায় তাহার প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিলেন। কথনও কোন কোন মন্দ্রিদ চুর্ণ করিয়া, কথনও বা মুদলমান সাধুগণের সমাধির উপর অপ্রজন্তব্যের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত করিয়া, তাঁহারা মামুদ, আলাউদ্দীন ও আরঙ্গজেবের ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে লাগিলেন। মলহররাও এই সকল অভিযানের নেতা ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস জ্যাত্রিল বে, ভারতভূমির তথন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে হিন্দুলাতির মধ্যে কেহ উদ্যোগী পুরুষ থাকিলে, ভারত লক্ষা তাঁহারই অন্ধ-শারিনী হইবেন। সেই জন্ত দাক্ষিণাতোর ন্যায় আর্য্যা-বর্ত্তেও হিন্দুজাতির, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র জাতিং প্রাবান্ত সংস্থাপনের জন্ত, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগি-তাঁহার উদ্দেশাও কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইল। অখোধ্যা ইইতি সিন্ধু নদের উপকৃল, এবং রাজপুতানার পর্বতমালা হইতে কুমায়ুনের পর্বতশ্রেণী পর্যান্ত সমস্ত প্রদেশ, মহারাষ্ট্রণের আক্রমণে উপক্রত হইরা পড়িল।

যত্রিন সম্ভব, মোগল সমাট্যণ, মহারাষ্ট্র গণের অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু যথন ভাঁহার। দেথিলেন যে, তাঁহানিগকে দমন করা আর তাঁহানিগের সাধ্যায়ত্ত নহে, তথন তাঁহারা নিজেই তাঁহাদিগের সাহাযা-প্রার্থী হইলেন। উৎকোচ ও রাজ্যাংশ প্রদানে বণীভূত করিয়া, তাঁহারা মহারাষ্ট্র দিগকেই তাঁহাদিগের অন্তঃশক্র-গণের দমনে নিযক্ত করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বরের এইরূপ আমন্ত্রে মলহররাও একবার রোহিলাগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। বীরত্বের ভার সমরকৌশলও তথন মহারাষ্ট্র-সমাজে তুল্য-সমাদৃত হইত। মলহররাও রোহিলা-দিগের দহিত্যুদ্ধে এক অন্তত কৌশল অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। আপনার দৈনিকদিগকে রোহিলাগণের অপেক। সংখ্যার নান দেখিয়া, তিনি তাহাদিগকে রাত্রিযোগে আক্র-মণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। গভীর রাত্রিতে তিনি সদৈক্তে শক্রশিবিরের একাংশ আক্রমণ করিলেন এবং বছসংখ্যক বুষ ও মহিষের শুঙ্গে আলোকবর্ত্তি বন্ধন করিয়া দিয়া. তাशामिश्रक भिविद्यत अभवाः । भक्त-গণ, অন্ধকারে আক্রান্ত হইয়া, কিংকর্ত্ব্য বিষ্ণু হইয়া প্রতির । ইতন্ততঃ সঞ্চরণশীল আলোক মালায় থবং প্র-পালদিগের চীংকারে উদ্ভাস্ত হইয়া, তাহারা বিবেচনা করিল যে, ছইদিক হইতে ছইটা স্বতম্ব দৈক্সদল

তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আদিতেছে। তথন তাহারা শ্রেণীভঙ্গ পূর্মক প্লায়ন করিতে আরম্ভ করিল। \* মলহররাও এইরূপে বিজয়লাভ করিলেন এবং শক্র-শিবির তাঁহার অধিকৃত হইল। দিল্লীখর সম্ভষ্ট হইয়া তাঁহাকে চান্দোর প্রদেশের রাজ্যের অধিকার প্রদান করিলেন। কিন্তু মগহররাও, কার্য্যতঃ স্বাধীন হইলেও, তথনও আপনাকে পেশোয়ার সেনাপতি মাত্র বিবেচনা করিতেন; স্কতরাং প্রভ্রার গ্রহণ করিলেন না। চান্দোর প্রদেশের "দেশমুখ" এই উপাধি মাত্র গ্রহণ করিয়াই তিনি পরিত্ত হইলেন। হোলকার বংশে এই দেশ-মুখ-পদবী অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

মোগল-সামাজ্য এই সময় এক দিকে যেমন অন্তর্জিরোহে হীনবল হইয়া আদিরাছিল, বহিঃশক্ষগণের আক্রমণের অপরদিকে তেমনই উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। ইতিহাস প্রদির আহমান সা আব্দালী. এই সময় আপনার হন্দান্ত আফ্রগান সৈনিকগণের সহিত, পঞ্জাব লুঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দিলাখরের প্রভুত্ব বিধ্বন্ত করিয়া, মহারাষ্ট্রগাইত্বন প্রকৃত প্রতাবে ভারতের অবীষর

কার্থেজের ইভিছাদেও পাঠক অবিকল এইক্রপ একটা ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। বীরবর ছানিবালও একবার এইক্রপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হইয়াছিলেন। স্থতরাং এই অভিনৰ শক্তর গতিরোধ कतिवात ज्ञ महाताहु नगरक रे श्रञ्ज हरेर इहेन। থানেশ্বর ক্ষেত্রের হ্যার পাণিপথ ক্ষেত্রেও আর একবার ভারতের ভাগ্য পরীক্ষিত হইল; এবং বিজয়লক্ষ্মী পূর্বের স্থায় এবারও মুদলমানের অঙ্কশায়িনী হইদেন। পাণিপথ যুদ্ধে মহারাষ্ট্রগণ পরাজিত না হইলে, হিন্দুখান আবার হিন্দুরই হইত। কিন্তুবিধাতার তাহা ইচছাছিল না; विश्रुत शताज्य ଓ भौगी धानर्यन कतिया छ, महाता है-গণ বিজয় লাভ করিতে পারিলেন না। হিন্দুর যে গৃহ-বিবাদ, ভারতে প্রথম মুসলমান-রাজ্য সংস্থাপনের কারণ হইয়াছিল, এথানেও তাহা হিন্দুর সর্বনাশের কারণ হইল। মহারাষ্ট্র দেনাপতি সদাশিব্রাও-ভাওয়ের ছজ্জ ম আফাভি-মান মহারাষ্ট্রণের সর্বনাশের কারণ হইল। মলহররাও, অভাভ মহারাষ্ট্র বীরগণের ভাষ, খদেশের ও স্বজাতির গৌরব রক্ষার জন্ত, সদৈত পাণিপথ ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। গর্কিত দদাশিব তাঁহার দহিত উপযুক্ত বাবহার করিতেন না; বরং মলহররাও, তাঁহাদিগের বংশের ভূত্য বলিয়া, অনেক সময় তাঁহাকে অবজ্ঞ। করিতেন। একবার মলহররাও তাঁহাকে কোন সংপরামর্শ দান করিলে,তিনি সভাস্থলেই সকলের সমক্ষে ভাঁহাকে বলিলেন, "ছাগপালের পরামর্শ ভানিত্ত

কে চায়।" বলা বাছলা যে, মলহররাও সর্বজন সমক্ষে এইরূপ অপমানিত হইয়া, দারুণ বেদনা প্রাপ্ত হই-লেন। যে উৎসাহের এবং ক্ষৃর্ত্তির সহিত তিনি রণক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন তাহা অন্তহিত হইল। মহারাষ্ট্ জাতির দক্ষিণ।বাহু এইরপে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আঘাতে বলহীন হইয়া পড়িল। যুদ্ধে এত অধিক মহারাষ্ঠ্রিন্য বিনট হইয়াছিল যে, মহারাষ্ট্র দেশে এমন পরিবার অতি অল্লই ছিল, যাহাকে এই যুদ্ধে হত বা আহত কাহারও জন্য অঞ্পাত করিতে হয় নাই। একমাত্র মলহর রাওই, কেবল, আপনার দৈন্য সামন্তগণের সহিত সাবধানে আত্মরকা করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া-हिल्न। পाণिপথ युष्कत भत्र महात्राष्ट्रे हत्कत व्यनाना সকলে হীনবল হইয়া পড়াতে, মলহররাও স্বজাতীয়গণের নেতা অরূপ হইলেন। বছদিন রাজত্ব ভোগের পর পূর্ণ বয়দে এবং পূর্ণ গৌরবে তাঁহার মৃত্যু হইল। দোৰ খণ্ডপ দমন্ত লইয়া বিবেচনা করিলে, তাঁহার ন্যায় পু:ৰ মহা-রাষ্ট্র জাতির মধ্যে অতি অল্লই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রক্তপাত এবং যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে বাঁহাদিগকে নিজের পথ পরিষ্কৃত করিতে হয়, তাঁহাদিগের চরিত্রে গুণের नामि त्नाय वर्षष्टे थात्कः, मनश्त्रता प्रमात हिन। শিবাজী যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই

তথন মহারাষ্ট্রাগণের আদর্শ স্থরণ ছিল। বাৎদল্য ও স্বধর্মানুরাগ, শৌর্যা, ভোগস্থথ-বিভ্ন্তা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ তা প্রভৃতি গুণের সঙ্গে, কপটতা, স্বার্থপর তা প্রভৃতি লোষও মহারাষ্ট্র বীরগণের প্রকৃতিতে লক্ষিত হইত। শক্রর উপর বিজয় লাভ করিবার জনা, সদস্থ যে কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারা যায়, এইরূপ সংস্কার তাঁহাদিগের' অন্তিমজ্জার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। মলহররাওয়ের অনেক কার্যা ভায়বিগহিত হইত। কিন্তু তাঁহার এই একটী প্রধান গুণ ছিল যে. তিনি অকারণ কাহারও উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন প্রাজিত শতকে অনেক সময় তিনি স্ঘাবহার দারা বশীভূত করিতেন। পশুপালের অবস্থা হইতে তিনি যে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে কথা তিনি কথন ও বিশ্বত হন নাই। কিন্তু দানশীলতাই তাহার চরিতের সর্ব্বপান গুণ\* ছিল। আগ্রীয় স্বজনের এমন কি সমগ্র মহা-রাষ্ট্র জাতির প্রতি তাঁহার করুণা নিরস্তর প্রবাহিত হইত। তাঁহার পুলবধু রাণী অহল্যা, তাঁহার সম্পত্তির ন্যার,

<sup>&</sup>quot;The principal virtue of Mulhar Row was his generousity. ••• To his relations, and indeed to all Marhrattas, he was uncommonly kind. "Malcolm's Central India and Malwa". Page 128-29.

তাঁহার এই গুণেরই প্রধান অধিকারিণী হইরাছিলেন। রাণী অহল্যা যে বংশের বধু, এবং তিনি যে সমাজে ও ষে কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত হইয়াছে; এইবার আমরা তাঁহার জীবন-চরিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।





#### প্রথম অধ্যায়।

১৭০৫ খৃঠান্দে মালব দেশের অন্তর্গত একটি সামান্ত্র পল্লীতে অহল্যাবাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বে বংশে জন্ম-গ্রহণ করিরাছিলেন, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত ছওরা যার না। সে সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র অবগত ছওরা যার যে, তাঁহার পিতৃবংশ সিদ্ধিরা নামে পরিচিত, এবং তাহা স্থপ্রসিদ্ধ নিদ্ধিরা রাজবংশের সহিত স্বসম্প-কাঁর ছিল। অহল্যাবাইরের পিতা মাতার প্রকৃত্তি কিরূপ ছিল, এবং বালাকালে কিরূপ শিক্ষার ও সহ-বাসের গুণে তাঁহার ভবিষাৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, ভাহাও অবগত হইবার সন্তাবনা নাই। তাঁহার শৈশ-বের ঘটনাবলী সম্প্রক্রপেই সাধারণের অপরিজ্ঞাত। মলহর রাও ভ্লকারের এক মাত্র, প্ত্র কুলরাওরের সহিত অন্ন বয়দে তাঁহার বিবাহ হয়। কুল রাও পিতার জীবদশায় ভরতপুরের নিকটবর্তী কুন্তীর নামক কোন ছর্গ অবরোধের সময় প্রাণত্যাগ করেন। তথন অহল্যার বয়দ কেবল উনবিংশতি বৎসর মাত্র। সেই সময় তাঁহার একটা পুত্র ও একটা কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার বৈধব্যের একাদশ বৎসর পরে, অহল্যার তিংশৎ বৎসর বর্মসের সময়, তাঁহার শ্বন্তর মানহর রাও পরলোক গমন করেন।

মলহর রাওএর মৃত্যুর পর হইতেই অহল্যাবাইয়ের জীবনের ঘটনাবলী সাধারণের পরিচিত হইরাছে। যতদিন তাঁহার শ্বন্ধর জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজকার্য্য সম্বন্ধীর কোন বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হয়নাই। সাধারণ হিলুকুলবধুর ভ্রায়, পুত্রকভাদিগকে লইয়া, তাঁহার সময় শান্তিতে অতিবাহিত হইত। কিন্তু মলহর রাওয়ের মৃত্যুর সঙ্গেই রাজ্যের সমস্ত জার তাঁহার ক্ষেকে নিপতিত হয়, এবং সেই সময় হইতেই তিনি লোকচক্ষর সম্মুখে আবিভূতা হন। মলহর রাও কিরপ অব্স্থার রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা উপক্ষমণিকার তাহা উল্লেখ করিয়াছি। বাহবলে বাহাদিগকে পরাজিত করিয়া, তিনি নিজের পৌরবের প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর জাতকোধ ছিলেন, এবং মলহর রাওয়ের মৃত্যুর পর ইহার প্রতিবিধান । করিবেন, মনে মনে এইরূপ সঙ্কর করিয়া রাথিয়াছিলেন। স্কতরাং কুলবধ্ অহল্যাকে প্রকাশ্ত এবং অপ্রকাশ্ত শক্তন মওলীর মধ্যেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

বিপদ এবং সঙ্কটই প্রকৃত মহুধ্যবের পরীকা কেতা। অহলা বাই যে কিরুপ মন্ম্বিনী মহিলাছিলেন, তাহা ব্ঝিতে হইলে, তাঁহার সাংসারিক এবং রাজনৈতিক, সকল প্রকার বিপদের ও চুর্ঘটনার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা প্রথমে তাঁহার সাংসারিক বিপদের কথা বলিব। ভিথারিণীই হউন্, আর রাজরাণীই হউন, স্বামিই রমণীর একমাত্র অবলম্বন। উনবিংশ বংসর বয়সে অহলা সামি-বিরহিতা হইয়াছিলেন। একমাত্র আশ্রয়স্থল শশুরও তাহার পর পরলোক গমন করিলেন; স্থতরাং, রাজ-পদের অধিকারিণী হইলেও, অহল্যাকে এই সকল विপৎপাতে निमाकन মনোবেদনা প্রাপ্ত হইতে হইয়া-ছিল। কিন্তু ইহার অপেক্ষা **অ**হল্যার আর্ও একটী গুরুতর মানসিক অশান্তির কারণ ছিল। তাঁহার পুত্র, জননীর শান্তির স্থল না হইয়া, বরং, তাঁহার হৃদয়লগ্ন কণ্টক স্বরূপ হইয়াছিলেন। পৃথিবীর মহাপুরুষগণের জীবনচরিত

আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহাদিগের मध्य जात्तक गाःगातिक ऋष ऋषी हिलन ना। शिजा, মাতা, পত্নী, পুত্ৰ, কাহারও না কাহারও জন্ম জাঁহাদিগ কে অশ্রপাত করিতে করিতে জীবন অতিবাহত করিতে হই-মাছে। অহলগার জীবনও ইহার অগুতম দৃষ্টান্তত্তল। অহ-ল্যার পুত্র মল্ল রাও অতি হর্কৃত ও অসংপ্রকৃতি ছিলেন। নিজের অসদাচারের ফলে তরুণ বয়সেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয় : কিন্তু যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার ব্যবহারে অহল্যাকে দিবারাত্রি অঞ বিসর্জন করিতে হইত। বাল্যকাল হইতে মল্ল রাওয়ের মস্তিদ্ধ বিক্বত ও চিত্ত অব্যবস্থিত ছিল। অহলা। আশা করিয়াছিলেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এবং রাজত্বের ভার স্বন্ধে পড়িলে মল রাওয়ের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু তাঁহার আশা সম্পূর্ণ নিক্ষল হইল। মলহর রাওয়ের মৃত্যুর পর, মল রাও যদিও পিতামহের সিংহাদনে আরোহণ করিবেন, কিন্ত তাঁহার স্বভাবের বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটিল না। উন্মা-দোচিত নৃশংস ব্যবহারে তিনি অননীকে ব্যথিত করিতে 'আরন্ত ক্রিলেন। বৈধব্যের পর হইতে অহল্যা আপনার कीवन दिवडाक्रगरमवात्र छेरमर्ग कतिशाहित्वन। রাও, জননীর কার্য্যে সহাত্ত্তি প্রকাশ না করিয়া, নানা-

প্রকারে তাঁহার ব্রতে বিঘু উৎপাদন করিতেন। অহল্যা বান্ধণদিগকে দেবতার ভায় ভক্তি করিতেন, মল রাও তাঁহাদিগকে বিষ দৃষ্টিতে দেখিতেন; এবং যে কোন উপা-ধেই হউক, তাঁহাদিগকে নিৰ্য্যাতন কবিতে চেপ্লা কবিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে অপ্যানিত করিবার এবং যন্ত্রণা দিবার জন্তু, তিনি নিতা নৃতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন। কথনও পরিধেয় বস্ত্র ও পাতৃকার অভ্যন্তরে গোপনে তীক্ষবিষ বশ্চিক রাথিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে পরিধান করিবার জন্ম দান করিতেন; কথনও বা ধাতৃকলদ রোপ্যমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া এবং তাহার ভিতর বিষধর সর্প রাখিয়া দিয়া, দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদিগকে ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দিতেন। ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসিগণ তন্মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিলে নির্ব্বোধ মল্লবাওয়ের আবে আনন্দের অবধি থাকিত না। অহলার করণ হ্রদয় এই সকল দুখে বিদীণ হইত। কি পাপে বিধাতা এই নর্গিশাচকে তাঁহার গর্ভে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তিনি কেবল দিবারাত্রি অশ্রপাত করিতেন এবং উৎপী্জৃত্দিগকে উপযুক্ত পুরস্কারাদি দিয়া, সাস্থনা দান করিবার চেষ্টা क्रिडिन। निर्सीध महाता ७, এই क्रि इस्रिवहात क्रिजा,

অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সিংহাসনে আরো-হণের নয় মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। একবার তিনি রাজপ্রাসাদত একজন শিল্লার চরিতে সন্দিহান হইরা, আফোশবশতঃ, তাহার প্রাণবধ করিয়াছিলেন। কিন্ত অল্লিনের মধ্যেই তিনি জানিতে পারিলেন, যে সে ব্যক্তি নিরপরাধ, বিনা দোষেই তাহার প্রাণবধ করা হইয়াছে। তথন মলবাওয়ের মানসিক শান্তি অন্তর্হিত হইল। দারুণ অনুতাপে অল্লদিনের মধ্যেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং রোগ-শ্যাার তাঁহার যন্ত্রণা অসহ হইয়া উঠিল। লোকে বলিত যে, হতব্যক্তি প্রেতসিদ্ধ র্ছিল এবং সে মল্লরাওকে, বিনাপরাধে, তাহাকে বধ করিতে, নিষেধ করিয়াছিল। মল্লরাও, তাহার নিষেধ না শুনিয়াই, তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। পীড়িতাবস্থায় এক্ষণে মল্লরাওয়ের সর্বাদাই মনে হইত, যে সেই নিহত শিল্পীর প্রেতাত্মা আসিয়া, তাঁহার প্রাণ নালের উদ্যোগ করিতেছে। প্রেত্যোনির অন্তিত্বে পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিরই স্বরাধিক বিশাস আছে;—অহল্যারও ছিল। তিনি আহার নিদ্রা বিশ্বত হইয়া, পুত্রের রোগশ্যাার পার্বে উপবিষ্ট থাকিতেন এবং পুত্রের দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্ত, প্রেভাত্মার নিকট অশ্রপূর্ণ নয়নে

প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দিন দিনই মল্লরাওয়ের পীড়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রোগের ষন্ত্রণায় তিনি যে সকল প্রলাপ বলিতেন, তাহার অধিকাং শই সেই মৃত শিল্পীর হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। স্কুতরাং অক্সান্ত সকলের স্থায় অহল্যার নিজেরও মনে পুত্রের দেহে প্রেতা-ত্মার আবিভাব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। প্রেতাত্মার অধিষ্ঠানের জন্ম, একটী মন্দির নির্মাণ করিয়। দিতে চাহিলেন; এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্ম, জাইগীর দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু প্রেতারা কিছুতেই পরিতৃষ্ট হইল না। অধিকাংশ সময়ই মল্লরাওয়ের মথ হইতে কেবল এই মাত্র কথা নির্গত হইত, 'বে যথন নিরপরাধে আমায় হত্যা করিয়াছে, তাহার প্রাণ না লইয়া আমি সভঃই হইব না।" অহলা। ক্রমশঃ পুত্রের জীবন সম্বন্ধে নিরাশাস হইলেন: এবং হতভাগ্য মলরাও কিছু দিন যন্ত্রণা ভোগের পর, সেই পীড়াতেই প্রাণত্যাগ করিলেন। \*

মধাভারত ও মালবদেশের ইতিহত লেখক, দার জন

মালকম লিথিরাছেন, "কেহ কেহ বলেন, যে 'প্রের হুর্কাবহার

মৃত্ করিতে না পারিয়া, অহলাা নিজেই যাহাতে মললেওয়ের সভর

মৃত্য হয়, ভজ্জাত তেটা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যভদ্র অস্পদান

করিয়াছি, তাহাতে এই জনঞ্জি যে মম্পূর্ণ অমূলক, তাহার যথেট

অহল্যা, তাঁহার কুর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্ম কৃতসঙ্কল হইলেন। স্বার্থপরায়ণ গঙ্গাধর, আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম, তাৎকালিক মহারাষ্ট্রচক্রের অক্সতর নেতা, ও পেশো-য়ার পিতৃব্য রাঘবদাদাকে উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্থলোলুপ রাঘবও, ভায়াভায় বিচার না করিয়া, গঙ্গাধরের পক্ষ অব-শম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থায় প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে, গঙ্গাধরের সংস্কার জন্মিয়াছিল. যে অহল্যা আর তাঁহার প্রস্তাবের বিপক্ষতাচরণ করিতে मारुमी रुटेरवन ना। किन्छ **अ**न्नमिरनत मर्याहे जिनि আপনার ভ্রম স্কল্ট ব্ঝিতে পারিলেন। অহল্যা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে জানাইলেন, যে খণ্ডর এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনিই তাঁহাদিগের পরিত্যক সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারিণী। দত্তক-পুত্র-গ্রহণ ইত্যাদি বে কোন অধিকারই হউক, ভাহা কেবল তাঁহারই আছে। রাঘব দাদার বা অক্ত কোন মহারাষ্ট্র সামস্তের দে সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই। গঙ্গাধর রাঘবকে উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক নিজের পক্ষে আনিতে চাহিয়াছেন শুনিয়া, তিনি গঙ্গাধরকে অতি

कर्कात ७९ मना कतिरामन ; এवः य ममस्य महाता है-দামন্ত সেই সময় মালবদেশে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সকলেরই মত জিজ্ঞাসা করিলেন। রাঘব দাদা এবং গঙ্গাধর ঘশোবন্ত যে অক্তায়পূর্বক অহ-ল্যাকে তাঁহার ভাষা অধিকার হইতে 'বঞ্চিত করিতে চাহিতেছিলেন, তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। স্থতরাং তাঁহারা সকলেই অহলাার পক্ষ সমর্থনের জন্ম স্বীকৃত হইলেন। গঙ্গাধর, অহল্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেথিয়া<mark>, রাঘব</mark> দাদাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পতিপুত্রহীনা একজন বিধবা যে তাঁছার আদেশের অন্তথাচরণ করিবে. রাঘব তাহা কথন স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। বিশেষতঃ অহল্যা তাঁহাদিগের বংশের পূর্বতন ভৃত্য মলহর রাও-মের পুত্রবধূ বলিয়া, রাঘবের একটু অহঙ্কারও ছিল; স্কুতরাং অহল্যার ঔক্ষতা দমন করা রাঘ্য দাদার প্রতি-পত্তি রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্রক হইল। তিনি সাড়ম্বরে সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন।

শহল্যা ধথন ভূনিলেন ধে, রাঘব তাঁহার সহিত সতাই যুদ্ধের আরোজন করিতেছেন, তথন তিনিও অকুতোভয়ে যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। গঞ্চাধরের ব্যবহারে অনে-কেই তাঁহার উপর অসভ্ত ছিলেন, স্বতরাং অহল্যা

সকলেরই সহামুভূতি প্রাপ্ত হইলেন। হল্কারের সৈভগণ মহা উৎসাহে ও আনন্দে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল<sup>°</sup>। অহল্যা, স্বয়ং তাহাদিগের নেত্রীষ গ্রহণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। বাণ-পূর্ণ তূণীর ও ধরু সঙ্গে লইয়া তিনি হন্তী পৃঠে"আরোহণ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বীরাঙ্গনার স্থায় সাহস দর্শন করিয়া, শত্রু মিত্র সকলেই বিশ্বিত হইলেন। সোভাগ্যক্রমে বিনা রক্তপাতে বিবা-দের মীমাংদা হইল। গঙ্গাধর ও রাঘব যে অভায়-পূর্ব্বক অহল্যার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, ভাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। স্থতরাং মধুজি দিন্ধিয়া, জ'ছুজি ভোঁদলা প্রভৃতি মহারাষ্ট্র বীরগণ রাঘ-বের পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের আয়োজনের সঙ্গে অহল্যা, রাঘবের ভ্রাতৃষ্পুত্র, মধুরাঞ পেশোয়াকে রাঘবের ব্যবহার জ্ঞাপন করিয়া, এক পত निविश्वाहितन: এवः त्रापवत्क अ वनिश्वा भार्तिहेशा-ছিলেন, "আপনি বীরপুক্ষ, আমি রমণী; আমার সহিত যুক্তে জয়লাভ ক্রিলে আপনার গৌরব হইবে না, কিন্তু পরাজিত হইলে অগৌরব হইবে। এ যুদ্ধে আপনার লাভ কি ?" অহল্যার সমরসজ্ঞা ও নিতীকতা দেখিয়া, রাঘৰ এ কথার অর্থ বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়া-

ছিলেন। দেই জন্য মুদ্ধে আর উহার পুর্বের ন্যায় উৎসাহ ও অন্থরাগ ছিল না। এদিকে মধুরাও পেশোরাও, অহল্যার পত্রে সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া, পিতৃব্য রাঘধ-কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইবার জন্ত আদেশ করিয়া পাঠা-ইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ উল্লেখন করিতে রাঘবের সাহস হইল না। তিনি যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন। নর-শোণিতপাত না করিয়া, এইরপে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইল।

বৃদ্ধান্তে অহল্যা তুকাজী হল্কার নামক মলহর রাওঝের অসম্পর্কীয় জনৈক বীরপুরুষকে আপনার সেনাপতি
ও কার্য্যাধ্যক্ষ রূপে গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাধর ও রাঘ
আপনাদিগের ক্র অভিসন্ধি প্রছের রাথিবার জন্ম, সাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন, যে অহল্যা ষতই বৃদ্ধিমতী ও কার্য্যপারদর্শিনী হউন, তথাপি তিনি রমণী। কোন সক্ষম
পুরুষের হল্তে কার্য্যভার না থাকিলে, চতুর্দ্দিকস্থ শক্রমগুলীর মধ্যে মলহররাওয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষা
করা কঠিন হইবে। সেই জন্মই তাঁহারা অহল্যার
অধিকারে হল্তক্ষেপ করিয়াছেন। অহল্যা নিক্তেও
বৃথিতেন, যে বিষয়কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইলেও, তিনি
কুলবধু; নারীজনোচিত কার্যাই তাঁহার দ্বারা অধিক-

তর স্তারুরপে সম্পন্ন হইবার সন্তাবনা। স্বতরাং তিনিও কোন পুরুষ সহায়তাকারীর সাহায় গ্রহণে অনভিলাষিণী ছিলেন না। তবে রাঘব অথবা গঙ্গাধর-যশোবন্ত, যে তাঁহার ন্থায়্য অধিকারে অসকত হস্তক্ষেপ করিবেন, ইহাতেই তাঁহার আপত্তি ছিল, এবং দেই জন্মই তিনি তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে কাহারও আর কোন আপত্তির কারণ রহিল না। যদ্ধ-বিগ্রহাদি কঠোরতর কার্য্যসমূহের ভার তুকাজীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, অপেকাকৃত কোমল কার্যাসমূহ অহল্যা স্বহস্তে গ্রাহণ করিলেন। একদিকে তাঁহার হৃদয় যেমন কোমল ছিল, তাঁহার সাংসারিক বৃদ্ধিও তেমনই প্রথর ছিল। অভিমানী রাঘবকে নিজের প্রাসাদে আহ্বান করিয়া, তিনি এরপ সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন. যে তাঁহার বাবহারে রাঘবের তাঁহার প্রতি বিদেষভার দূরীভূত হইল। তাঁহার খণ্ডবের পুরাতন ভূত্য বলিয়া, অহল্যা, গঙ্গাধরেরও অপরাধ ক্ষমা পূর্বক, তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব,কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। পাছে তাঁছার নিজের মনোনীত কার্যাধ্যক তুকাজীকে সাধারণে সন্মান না করেন, সেই ভরে তিনি তাঁহাকে রাঘবের সহিত মহারাষ্ট্

রাজধানী পুনায় পেশোয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রাণল বাদসাংগণের প্রভূষ হাস হইলেও, স্থানীয় শাসন কর্ত্তাগণ বেমন তাঁহাকেই ভারতের সর্বময় প্রভূ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সিন্ধিয়া, ছলকার, ভোঁসলা প্রভৃতি মহারাষ্ট্র সামস্তগণ, কার্য্যতঃ স্বাণীন হইলেও, তেমনই-পেশোয়াকেই মহারাষ্ট্রতক্রের নেতা বলিয়া সন্মান করিতেন। তিনি যথন ভুকাজীর নিয়োগে অন্থনোদন করিয়া, তাঁহাকে সন্মানস্চক পরিছেদ ও নিয়্তিপ্র প্রদান করিলেন, তথন অপর সকলেও তাঁহাকে সন্মানকরিতে বাধ্য হইলেন। প্রাণিহত্যা না করিয়া রাজ্ঞী অহল্যার অভিলাষ এইরপে স্বসন্পর হইল।

বে অবস্থায় অহল্যাকে এই সকল ব্যবস্থা করিতে হইরাছিল, তাহা চিন্তা করিলে তাঁহার দৃঢ্চিত্ততা সম্বন্ধে আমাদিগের সমধিক শ্রদ্ধা জন্মে । একমাতা পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুতে ধধন তিনি শ্রিষমাণা হইরাছিলেন, তথনই জাঁহাকে এই সকল রাজনৈতিক ঘূর্ণবায়ুর মধ্যে কার্য্য করিতে হইরাছিল। তাঁহার অপর পুত্র ছিল না; তাঁহার ছহিতা শাস্তাহ্দারে পিতামহের রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন না। তিনি নিজে রাজ্ঞা হইরাও তপাধিনীর স্তায় কঠোর নির্মে দিনপাত করিতেন;

স্থতরাং কোন কারণে সামাজ্যের আকর্যণ তাঁহার বিন্দু মাত্রও ছিল্না। পঙ্গাধর-যশোবস্ত তাঁহার যেরূপ প্রচুর বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, ভাহাতে বিনা উদ্বেগে সম্মানে তাঁহার জীবন অধিতাহিত হইতে পারিত। তিনি যেরপ কোমলস্বভাবা ছিলেন, তাহাতে विवान विमयान ना कतिया. निर्किवारन बुखिरভाग ও धर्मी-চরণ করাই তাঁহার প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্ত কেবল ভারে ও সত্যের সন্মান রক্ষার জন্মই, তিনি অসদা-চারিগণের বিকল্পে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। একদিকে নারীস্থলভ কোমলতা ও অপর্দিকে পুরুষোচিত কাঠিন্য, তাঁহার প্রকৃতিতে যেরপ স্থন্দররূপে সম্মিলিত দেখিতে পাওয়া যায়, অতি অল্ল ঐতিহাসিক রমণীর মধ্যেই সেরপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার এক একটী কার্যা আলোচনা করিলে বিশ্বিত হইতে হয়। তাঁহার বাজশক্তি কিরুপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা ঋবগত হইয়াছেন, সে শক্তি তিনি কিরুপে পরিচালিভ করিয়া-ছিলেন, এইবার আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবন



## দ্বিতীয় অধ্যায়!

কিরপ অবস্থার এবং কিরপ ভাবে অহল্যা বাই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা উলিখিত হইয়ছে।

যতক্ষণ প্রয়োজন, প্রুবোচিত সাহস ও দৃচ্চিত্ততা প্রান্ধশন করিয়া, তিনি আপনার ভাষ্য অধিকার রক্ষা করিতে
পরায়ুথী হন নাই; কিন্তু তিনি ভোগ-মুথের বা প্রভুত্ব
প্রায়ুথী হন নাই; কিন্তু তিনি ভোগ-মুথের বা প্রভুত্ব
প্রায়ুথী হন নাই; কিন্তু তিনি ভোগ-মুথের বা প্রভুত্ব
পরায়ুথী হন নাই; কিন্তু তিনি ভোগ-মুথের বা প্রভুত্ব
পরায়ুথী হন নাই; কিন্তু তিনি ভোগ-মুথের বা প্রভুত্ব
কল্যাণের জন্ত একজন পুরুষ দহবোগীর আবশ্রক বুঝিয়া,
তিনি তুকাজার হত্তে রাজ্যের পুরুষোচিত কার্যাসমূহের
ভার সমর্পণ পূর্বক, স্বয়ং নারীজনোচিত লব্ভার গ্রহণ
করিয়াছিলেন। তুকাজী সাহদী, স্থিরপ্রকৃতি এবং কর্মক্ষম পুরুষ ছিলেন। অহল্যার প্রতি তাঁহার প্রগাচ শ্রমা
এবং সন্মান ছিল। অহল্যাও তাঁহাকৈ আন্তরিক বিশাস

করিতেন। তুকাজী যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজ্যের আভা-স্তরিক শান্তি-সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন; অহলা তাঁহার সহায়তায় নিশ্চিত হইয়া, প্রজাপুঞ্জের কল্যাণসাধনে ও ধর্মাতুণীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। রাজ-শক্তির এরণ বিভাগ দারা যেরপ প্রতিদ্বিতা জ্বীবার সম্ভাবনা, অহল্যা এবং তুকাজীর মধ্যে সেরূপ কোন ভাব উৎপন্ন হয় নাই। অহল্যার প্রভুত্বের প্রতি লাল্সা ছিল না স্বতরাং তিনি অকুষ্ঠিত চিত্তে, তুকালীর হস্তে, শাসনশক্তি সমর্পন করিয়াছিলেন। তুকাজীও জানিতেন, যে অহল্যার ভার রাজ্ঞার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে গ্রেব্বের বিষয়। সেই জক্ত ভিনিও मकन विषय माधालूमादा छाहात अलूवर्जी हरेगा हिन-তেন। অহল্যার অপেকা ব্য়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তুকাজী অহল্যাকে মাত সম্বোধন করিতেন; এবং জহল্যার মৃত্যুর পর তিনিই মলহররাওয়ের সিংহাসনে আরোহণ কারয়াছিলেন। তুকাজীর বংশধরগণই এক্ষণে ইন্দোরে রাজ্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের আদিপুরুষ যে অহলাার মনোমত ও প্রীতিভাজন ছিলেন, তাহাই একণে তাঁহারা जूका और मध्यक मर्जा (भक्षा भोतरवत्र विषय विषय বিবেচনা করেন।

রমণী হইয়াও অহল্যা যেরূপ দক্ষতা ও সংশৃভালার সহিত আপনার গুরুভার বহন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিক্সিত হইতে হয়। তাঁহার খণ্ডর মলহর-রাও বাহুবলে হুলকার বংশের দৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও শৃঙ্গলা অহল্যার সময়েই সাধিত হইয়াছিল। রাজসংসারের বিপুল সম্পত্তি অহল্যারই হত্তে সমর্পিত থাকিত। তিনি রাজ্যের আয় ব্যয় পুঞারপুঞ্জরপে অনুসন্ধান করি-তেন: এবং তাঁহারই স্থবাবস্থার গুণে দে সময়কার দেণীর রাজ্যসমূহের মধ্যে তুলকার-রাজ্য একটী প্রধান সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। প্রজাগণের স্থ ও শান্তি অহল্যার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার শক্তি ও দামর্থ্যে যতদূর সন্তব, প্রজাগণের মঙ্গল দাধনে 'তিনি কখনও ঔলাসীয়া প্রদর্শন করিতেন না। একণে আমাদিগের দেশে যেরূপ অবরোধ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, মুদলমানদিগের আগেমনের পূর্বেভারতবর্ষে এরপ ভাবে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না। মহারাষ্ট্র-গণ মুদলমানদিগের কর্তৃক ভারতের অনুসাম্ম জাতির ভায় কখনও সম্পূর্ণরূপ বিজিত হন নাই; সেইজভা মুসলমান জাতির রাজনীতি ও পামাজিক প্রথা মহারাষ্ট্

সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই। অহল্যা অবাধে প্রকাশ্র রাজসভায় উপবিষ্ট থাকিয়া, রাজকার্যা পর্যালেটিনা করিতেন। রাজ্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি সমস্ত রাজ্যের ভূমির পরিমাণ করিয়া, রাজ্তসম্বন্ধে কতকপুণি নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। অনেক রাজা এরপ হলে আয় বৃদ্ধির জন্ম, প্রজাগণের ভূসম্প-ত্তির উপর হত্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অহল্যার প্রজাগণ পূর্ব্যক্তম হইতে যে স্বত্ব উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ মাত্র করেন নাই। প্রজাগণের সকল প্রকার আবেদন তিনি স্বয়ং প্রকর্ণে শ্রবণ করিতেন। তাঁহার কর্ত্ব্য-জ্ঞান এরূপ প্রবল ছিল যে, বিচারপ্রার্থীর আবেদন অতি সামান্ত হইলেও, স্বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, তিনি কথনও কোন আজ্ঞা প্রদান করিতেন না। মধ্য ভারতের ইভি-हान-ल्यक छात खन गाकलम् এ नश्रक लिभिशास्त्रन, যে কি জানি হুলকার বংশীয়গণের নিকট অফুসন্ধান করিলে, পাছে তাঁহারা পক্ষপাতিত্ববশতঃ অহল্যার সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রশংসা করেন, সেইজন্ত আমি, যতদূর সম্ভব, নি:সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের নিকট অমুসন্ধান করিয়াছি: কিন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, যতই অনুসন্ধান করিয়াছি, অহলার প্রতি আমার শ্রদ্ধা তত্তই অধিক বর্দ্ধিত হই-য়াছে\*। রাজকার্য্য হইতে অবসর লাভ করিয়া অহল্যা ষচটুকু সময় পাইতেন, তাহা ধঁশানুশীলনে ও সংকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সাংসারিক প্রত্যেক কার্যারই মূলে প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল। তিনি वितिष्ठन, "क्रेश्वेत आभारिक स्य क्रमे छ। श्रामन क्रियाएं न, তাহার সদ্ব্যবহারের জন্ত আমি তাঁহার নিকট দায়ী।" অপ্রাধীকে দ্ও দিতে হইলে অহলার কোমল হৃদ্র ৰড়ই ব্যথিত হইত। তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহাকে বলিতেন, রাজত্ব করিতে হইলে এরূপ কোমলদদ্য হওয়া উচিত নয়; ছটের দমন এবং শিষ্টের পালন ভিন্ন কোন রাজা রক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। মন্ত্রিগণের কথা যে স্ত্য, অহলা। নিজেও তাহা ব্ঝিতেন; কিন্তু স্বাভাবিক কোমলতা বশতঃ তিনি সকল সময় মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন না। কাহারও প্রাণদণ্ডের বা তাদৃশ

Malcolm's Central India and Malwa. Page 145

<sup>\* \* \* &</sup>quot;although inquiries have been made among all ranks and classes, nothing has been discovered to diminish the eulogiums or rather blessings, which are poured forth whenever her name is mentioped. The more, indeed, enquiry is pursued, the more admiration is excited."

কোন কঠোর আজ্ঞা প্রদান করিবার সময় তিনি বলিতেন, ''মরণ-ধর্মণীল জীব হইয়া, সেই সর্বাশক্তিমানের স্ট কোন প্রাণীকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের একবার বিশেষরূপে চিস্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।"

সাধারণ রম্ণীগণ অনেক সময় বুথা কার্য্যে ও অসার কথোপকণনে সময়াতিপাত করিয়া থাকেন: অহল্যা কখনও সেরপ করিতেন না। অনর্থক সময়কেপ করা তাঁহার প্রকৃতিবিক্দ্ধ ছিল। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের একটী পাণ্ডুলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি প্রতিদিন সুর্য্যোদয়ের পূর্বে শয়্যা ত্যাগ করিতেন। প্রাত্তঃকৃত্য সমাপন করিয়া, সন্ধাা বন্দনাদির পর, তিনি নিয়মিতরূপে রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ ইত্যাদি শ্রবণ করিতেন। সেই সময়ে তাঁহার দ্বারদেশে বহু-সংখ্যক ভিক্ষক সমাগত হইত। অহল্যা সহক্ষে তাহা-দিগকে ভিক্ষা দিতেন এবং তাহার পর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া, স্বয়ং যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন। নিজের পানাহার সম্বন্ধে তিনি অতি নিষ্ঠাবতী ছিলেন। তলকারবংশ মংব্রাষ্ট্রানি:।ব মধ্যে যে জাতির অন্তর্ত, তাহার বিধবাগণের পক্ষে মংস্থা মাংসাহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু

অহলা কথনও মংস্থ মাংস স্পর্শ করিতেন না। আহারের প্রসামান্ত কণ বিশাম করিয়া, তিনি রাজ সভায় যাইয়া বসিতেন এবং সেধানে সন্ধা পর্যান্ত নিয়মিতরূপ রাজন কার্য্য করিতেন। অপরাক্তে মভা ভঙ্গ হইবার পর অনুন তিন ঘণ্টা কাল সায়ংসন্ধ্যা, পূজা ইত্যাদিতে অতিবাহিত হইত। তাহার পর পুনর্কার রাজকার্যা আলোচনা করিতে বসিতেন। এইরূপে দৈনিক সমস্ত কার্যা শেষ হইলে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তিনি শয়ন ক্রিতেন। দেবপুজা, উপবাদ এবং রাজকার্য্য, এই किन विषय जाँशांत कथन । जानक वा छेना मौक हिन ना। মহারাষ্ট্র দেশে যত প্রকার উৎসব এবং ধর্মাফুর্চান প্রচলিত আছে, সকল গুলিই তিনি অতি যত্ন ও শ্রহার সহিত সম্পাদন করিতেন। অনেকে কেবল সামাজিক রীতি অকুণ্ণ রাথিবার জন্তই পূজা পাঠাদি করিয়া থাকেন: কিন্তু অহল্যা দেরপ ছিলেন না; তাঁহার ধর্মামুষ্ঠান প্রগাঢ় ভক্তিমূলক ছিল। কেবল দেবতা বিশেষের পূজাই যে তাঁহার নিকট ধর্মাতুষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা নয়; দীন দরিদ্রের দেবা, রাজ-কার্যা, পূর্ত্ত কার্যা, প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার নিকট ধর্মা হ-মোদিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কেহ কেহ মনে

করেন, যে ধর্মান্ত্রান করিতে ঘাইলে, সাংসারিক কার্য্য করা হয় না, এবং সাংসারিক কার্য্য করিতে হইলে, ধর্ম্মীমু-ষ্ঠান করা যায় না। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সংসারে থাকিলে যে ধর্মামুষ্ঠানের অনেক বিল্ল হয়, তাহা সতা, কিন্তু যিনি সাংসারিক বিষয়ে পুঞাতুপুঞ রূপ লিপ্ত হইয়াও "ভগবৎ পদারবিন্দ" বিশ্বত না হন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, এবং সংসাররপ সংগ্রাম ক্লের্তে তিনিই বিজয়ী বীর। সংসারে থাকিয়াও কিরূপে ধর্মানুষ্ঠান করিতে হয়, অহল্যার জীবনে আমরা তাহার স্থলর ্দুষ্টান্ত দেখিতে পাই। ত্রত, পূজা, উপবাদ প্রভৃতি হিল্ধর্মান্তমোদিত কোন রূপ অনুষ্ঠানেই তাঁহার উদাসীপ্ত ছিল না, অথচ পুঝাফুপুঝরূপ বিষয়ালোচনায়ও তিনি পরালুথী হইতেন না। ভোগস্থের বাদনা না রাথিয়া অহল্যা যেরূপ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে সেরূপ দ্টান্ত অতীব বিরল।

রাজোচিত কর্ত্তর্য প্রতিপালন করা সকল সময়েই
কঠিন। সময় বিশেষে তাহা আরও স্থকঠিন হইরা থাকে।
অহল্যার মহত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে সেই জ্লন্ত যে সময়ে তিনি আবির্জুতা হইরাছিলেন, তাহা
অস্থাবন করা আবিশ্যক। এখন ভারতবর্ষ যেরপ

ভোগ করিতেছে, অহলার সময়ে সেরপ व्यवद्यं हिल ना। देश्त्राख भागत्नत्र छत्य तम्मीय त्राख्य-বর্গ, এক্ষণে আর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে সাহস করেন না। হিমজীণ ভুজকের ভার তাঁহাদিগকে বাধা হইয়া শাস্তভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কিন্তু অহলার সময়ে ভারতবর্ধের, বিশেষতঃ মধ্য ভারতের, অবস্থা অন্তরূপ ছিল। আফ্রিকার নিরস্তরবিবদমান-হিংস্র-জন্তুসমাকুল অরণ্যানীর সহিত তাহার তুলনা করিলে বোধ হয় অসম্বত হইবে না। একদিকে লুঠনকারী ছদিন্ত মহারাষ্ট্রগণ অপর দিকে জাঠ, রোহিলা, পিণ্ডারী প্রভৃতি নানা জাতীয় এবং নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ত্ব দৈনিক দম্বাগণের উপদ্রবে মধা ভারত তথন ছিল্ল বিচ্ছিল হইতেছিল। এরপ অবস্থায় অহলা যে আপনার রাজ্যে শান্তি ও স্থশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অতীব গৌরবের বিষয়। তাঁহার শাসনের এমনই গুণ এবং তাঁহার নামের এমনই প্রভাব ছিল, যে তাঁহার প্রতিবাদী সমরলোলুপ রাজন্য বর্গের মধ্যে কেছ কথনও তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে দাহদ করেন নাই। একবার মাত্র উদয়পুরের রাণা, কয়েক সপ্তাহের জন্ম, তাঁহার বিকল্পে অস্ত্র ধারণ করিয়াচিলেন, কিন্তু অহলার

প্রেরিত দেনাপতির নিকট পরাজিত হইয়া, তিনি সম্বর্হ সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধা হইলেন। তাঁহার সভায অন্তান্ত রাজগণের প্রেরিত যে সকল দৃত অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা সকলেই এক বাকো তাঁহার মহয় স্বীকার করিয়াছেন। অহল্যারও প্রেরিত রাজদৃত পুনা, হায়দ্রাবাদ, প্রীরঙ্গপত্তন, নাগপুর, কলিকাতা প্রভৃতি দে সময়কার সমস্ত প্রধান প্রধান রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেন। আমরা পুর্বেই বলিয়াছি যে, অহল্যার রাজ্য-কালে যুদ্ধ বিগ্রহাদির ভার "তুকাজীর হস্তে সমর্পিত ছিল, স্থতরাং তুকাজী যে সকল যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া গে'রব লাভ করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার উল্লেথ নিম্প্রয়োজন। অহলাার শাসনকাল যুদ্ধবিগ্রহাদির জন্ম প্রাসিদ্ধ নহে; প্রজাবর্ণের কল্যাণের জন্ম তিনি যাহা করিয়াছিলেন. তজ্ঞাই তাঁহার নাম স্বরণীয় হইয়াছে। , অধীনস্থ প্রদেশসমূহ শাসনের জন্ম তিনি প্র মাত্রই দৈর রাখি-তেন, কিন্তু তাঁহার এমনই স্থব্যবস্থা ছিল, যে সেই স্বরমাত্র সৈক্তেরই সাহায্যে তিনি তাদৃশ সন্ধট কালেও স্বরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ "ভাম" এবং "কাস্ত" এই উভয় গুণের স্মিলনকে প্রকৃত রাজ্লকণ ব্লিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অহল্যার চরিত্রে ইহাও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। স্থানীল এবং শাস্ত-স্বভাব প্রজানিগকে ভিনি সম্নেহ বাবহারে পরিতৃপ্ত করিতেন; কিন্তু উগ্রপ্রকৃতি এবং অবাধা
প্রজানিগকে কঠোর দওদানেও তিনি পরায়্থী ছিলেন
না। প্রজাগণের স্থায় আশ্রিত জনেরও প্রতি তিনি
প্রােজন অনুসারে উপযুক্ত কঠোরতা বা কোমলতা অবলম্বন করিতেন। উগ্র এবং চপলপ্রকৃতি প্রভুর
নিকট কার্যা করা অপেক্ষা ভূত্যের পক্ষে অধিকতর কইকর আর কিছুই নাই। কিন্তু অহল্যা তাঁহার অমুজীবিগণের প্রতি এরূপ স্নেহবতী ছিলেন যে, তাঁহার দীর্ঘ
রাজ্যকালের মধ্যে কথনও মন্ত্রী পরিবর্ত্তন করিতে হয়
নাই এবং অন্তান্ত কর্মচারিগণের মধ্যেও কচিং কথনও
কাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল।

অহলার সিংহাদনে আবোহণের পূর্পেই সেবার একটী
সামান্য পলী মাত্র ছিল। তাঁহারই সময়ে ইহা সম্দ্রিশালিনী নগরীতে পরিণত হয়। তাঁহার স্থাদন ও সদ্বাবহার গুণে আরু ই হইয়া, দেশ দেশান্তর হইতে বণিকগণ,
দেখানে আসিয়া, বাস করিতে আরম্ভ করেন। নগরবাসিগণের উপর কেহ কোন রূপ অভাচার করিলে,
তিনি বতই উচ্চপদত্ব হউন না, অহলা। তাঁহাকে কথন ও

ক্ষমা করিতেন না। একবার তুকাজী ইন্দোরের সাল্লিধ্যে অবস্থানকালে শুনিতে পাইলেন, যে সেথানকার কোন ধনী বণিক নিঃস্তান প্রলোক গমন করিয়া-লোকের প্ররোচনায় এবং প্রচলিত রাজ নিয়মের অনুসারে, তিনি পরলোকগত বণিকের সম্পত্তি অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। অহলা তথন ইন্দোরে ছিলেন না। তিনি মিসির নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বণিক-পত্নী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইরা, আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। অহলা। স্বিশেষ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রদানপূর্বক বিদায় করিলেন এবং তুকাজীকে এরূপ উৎপীডন হইতে নিরস্ত হইবার জন্ম আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। অহল্যার আদেশ উল্লন্ডন করিতে তুকা-कीत मारम रहेन ना। विभिक्त भन्नीत क्षत्र कुल्काणा পূर्व इहेन এवः हेटमात्रवांनीमाबहे, बहेन्न छेमा क्रांत्र अग्र, অহল্যাকে শত মুথে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হলকার-বংশের আাশ্রিত সামস্ত বর্গেরও সহিত অংলাা যথেষ্ট সদ্বাবহার করিতেন। তাঁহার রাজত্বের পূর্বেইটাদিগের সহিত রাজস্ব সম্বন্ধ কোনওরূপ স্থব্যবস্থা ছিল না। যথন যেরূপ ইচ্ছা, উভয়পক্ষ, স্থবিধা অফুসারে,

দেইরূপ আদান প্রদান করিতেন। তাহাতে উত্তর পক্ষে-রই বিশেষ অস্থবিধা হইত। অহল্যা তাঁহাদিগের সহিত পরিতোষ-জনক বন্দোবস্ত করিলেন। রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং শাস্তি বিস্তারের জন্য, তিনি কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে নিরস্ত হইতেন না। कृषक এবং कूनी (मा अकौ वी मिश्र क मृक्षिमान (मिश्र व তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইত। তথন অহল্যার প্রতিবাসিগণের মধ্যে এমন অনেক ছুরাচার নরপতি ছিলেন, যে তাঁহারা আশ্রিত প্রজাবর্গের দর্কম লুঠন করিতেও কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হইতেন না। পাছে রাজা জানিতে পারিয়া লুগ্ঠন করিয়া লইয়া যান, এই ভয়ে অনেকের প্রজাবর্গ আপনাদিগের ক্লেশার্জিত অর্থ গোপন রাখিতে বাধ্য হইতেন, স্বেচ্ছাত্ররূপ ব্যয় এবং • উপভোগে সাহস করিতেন না। অনেক রাজার রাজ্যে অট্টালিকা নির্মাণ, শিবিকারোহণ প্রভৃতি কার্য্য প্রজার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অহল্যা এই সময় তাঁহার প্রজাবর্গের সঙ্গে মাতার ভাষ সংস্থেহ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার কোন প্রজা নিজের চেষ্টায় এবং পরিশ্রুমে উন্নতিলাভ করিয়াছে শুনিলে তিনি তাহার প্রতি দিল্প অমুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। প্রজাগণের ক্লেশার্জিত অর্থে লালসা

প্রকাশ করা দূরে থাকুক, স্বেচ্ছাক্রমে কেহ দান করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। একবার তাঁহার রাজ্যের কোন স্থানে একজন বণিক নিঃসম্ভান পরলোক গমন করেন। অহল্যার কোন কমচারী বণিক-পত্নীর নিকট তিনলক মুদা উৎকোচ প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন পূর্বাক বলিলেন যে, উৎকোচ প্রদান না করিলে, বণিকের পরিতাক্ত সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে। বণিক-পত্নী আত্মীয়গণের পরামর্শে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উৎপীড়ক কর্মচারী সেই বালককে বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। বণিক-পত্নী তথন নিরুপায়ে অহল্যার শরণাপরা হইলেন। অহল্যা, সমন্ত অবতা শ্রবণ করিয়া, অত্যাচারী কর্মচারীকে তৎক্ষণাৎ দ্রীভূত দত্তক-পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রত্যেহে ক্রোডে লইয়া, বস্ত্র অলঙ্কার এবং সম্মানস্থচক শিবিকা প্রদান পূর্বাক বিদায় করিলেন। বণিক-পত্নী ক্রতজ্ঞ চিত্তে ठाँशांक वृह्यूना উপঢोकन श्राम कतिए हाशिलन; কিন্তু অহল্যা তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিলেন না।

আর একবার তাঁহার রাজ্যের হই ধনাচ্য ভাতা

নিঃসন্তান পরলোক পমন করেন। তাঁহাদিগের প্রচুর সম্পৃত্তি ভোগ করিবার জন্ম কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। জ্যেষ্ঠ-ভাতার পত্নী, দত্তক পুত্রাদি গ্রহণ না করিয়া, স্বামী এবং দেবরের সম্পত্তি অহল্যাকেই প্রদান করিবার জনা, তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। এরপ স্বেচ্ছা-প্রদৃত্ত দান গ্রহণ করিলে, অহল্যার পক্ষে যে কোন অনুধাধ হইত না, তাহা বলা বাল্লা। নিস্বার্থহাদ্যা অহল্যা বিধবার সম্পত্তি গ্রহণে অস্বীকৃতা হুইলেন। বিধবা বারম্বার অনুরোধ করিলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'ঘদি আপনার নিজের অর্থের কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে আপনি তাহা আপনার প্রলোকপ্রত স্থামীর স্মর্ণার্থ দেবসেবায় এবং সাধারণের মঙ্গলজনক কাৰ্য্যে ব্যয় ক্রুন;—তাহা হইলে আমি পরিভৃষ্ট হইব।" অহল্যার প্রাম্পান্র বিধ্বা আপনার সম্পত্তি নানাবিধ সংকার্য্যে এবং দেবমন্দির ইত্যাদি নির্মাণে ব্যয় করিলেন। অহল্যার উদ্দেশ্ত সার্থক হইল। যাঁহাদিগের ধারণা আছে যে, অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাক্ত হিন্দু রাজগণের অধীনে প্রজাগণের স্থশান্তি ছিল না, তাঁহাদিগকে আমরা অহল্যার স্থায় রাজ্ঞীর শাদনকাল আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

অহল্যা রাজকার্য্য সম্বন্ধে একদিকে বেমন কোমবুতা প্রদর্শন করিতেন, প্রয়োজন হইলে, অপর দিকে তেমনই কঠোরতা অবলম্বনেও পরাত্মুখী ছিলেন না। তাঁহার বাজান্ত ভাল দল্যদিগের দমনে তিনি যথেষ্ঠ তেজন্বিতা ও দৃঢ্চিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভীলগণ অহলার রাজ্যের নানা স্থানে এবং মালবের আসন্নবর্তী প্রদেশ-সমতে বাস করিত। তাহাদিগের অত্যাচারে নিরীহ পথিকগণ আপনাদিগের সম্পত্তি লইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামা-স্তব্যে গমন করিতে পারিতেন না। ইংরাজ রাজতেও এই ভীল অস্থাগণ অদ্যাপি সমাক্রপ শাসিত হয় নাই! স্থতরাং অহল্যার সময়ে তাহাদিগের উপদ্রব যে কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা সহজেই অমুমান করা যাইতে পারে। অহল্যা প্রথমত: তাঁহার স্বাভাবিক কোমল ব্যবহার হারা ভীশদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইলেন ্রীকন্ত যথন তিনি দেখিলেন যে, তাহারা কোমলতার পরিবর্তিত হইবার পাত্র নহে, তথন তিনি অতি কঠোর দণ্ডবিধান ঘারা তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন । বচসংখ্যক ভীল-দলপতি নিহত এবং ভীল-গ্রাম উৎসর रहेल, कंगमः जीनिप्तित टेठ्डना रहेन। उथन जोहात। প্রহল্যার প্রস্তাবামুরপ কার্য্য করিতে স্বীকার করিল। তাহাদিগকে পরাজিত এবং অমুগ্রহাকাক্ষী দেখিয়া, অহল্যাও কোমল ব্যবহারে নিরস্ত হইলেন না। তিনি ভাহাদিগকে দস্থাবৃত্তি ও মৃগয়া দারা জীবন নির্বাহের অপেকা কৃষি ও ব্যবসার ইত্যাদি উৎকৃষ্টতর উপায় দেখা-ইয়া দিলেন। ভীলদিগের মধ্যে অনেক দিন হইতে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, যে প্রত্যেক পথিককে, তাহাদিগের অধিকার দিয়া যাইতে হইলে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর দিতে হইত। \* অহল্যা তাহাদিগের এই পূর্ব্বাপর প্রচলিত স্বস্থ উচ্চিন্ন করিলেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এইরূপ নিয়ম ও প্রচলিত করিলেন, যে প্রত্যেক ভীল-দলপতিকে তাঁহাদিগের অধীনস্থ প্রদেশে পথিকদিগের ধন ও প্রাণ রকার জন্য দায়ী হইতে হইবে। অহল্যার এইরূপ যুগপৎ কঠোর এবং কোমল ব্যবহারে ছদান্ত ভীলগণ ক্ৰমশঃ বশীভূত হইয়া আসিল।

অহল্যা ভারতবর্ধের অতি দুরবর্তী প্রদেশের রাজন্ত-গণেরও সহিত সর্বাদা সংবাদ ও প্রাদি বিনিমর করিতেন। অভাভারাজ্যের প্রজাবর্গের অবস্থা অবগত

<sup>†</sup> এই কর "ভীল-কড়ি" নামে প্রদিদ্ধ। স্থানতেদে ইছার পরিমাণ বিভিন্ন। দাধারণতঃ ইছা, একটী রুষ যড ভার লইমা মাইতে পারে, তংপরিমাণ মুব্যের উপর, ঝাধ প্রদার অধিক নর।

হইয়া, ভাহাদিগের সহিত তুলনায়, নিজের প্রজাবর্গের হুথ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্ত, তিনি সর্কাদ। উৎস্থক থাকিতেন। হলকার রাজ্যের নানা স্থানে তিনি বহু-সংখাক ছুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। গমনাগমনের স্থবিধার জন্ম তিনি বিদ্ধা-পর্ব্বতের উপর দিয়া একটী পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পর্বত এই থানে প্রায় লম্ব-ভাবে উথিত হইয়াছিল; স্বতরাং ইহাতে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। তলকার রাজ্যের নান। স্থানে তিনি দেবমন্দির, পথিকদিগের জন্ম বিশ্রামাগার এবং রূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মলহররাও মৃত্যুকালে প্রচুর সম্পত্তি রাথিয়া গিয়াছিলেন। অহলা। তাহার উত্তরাধিকারিণী হইয়াই, তাহা দান, অতিথিদেবা, দেবপুজা প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয়ের জন্ম, নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ নিয়ম ছিল ে, রাজ-কোষের উদৃত্ত অর্থ একত্র করিয়া, তিনি আংরি উপর অঞ্জলি-প্রমাণ গঙ্গাজল এবং কতকগুলি তুলদীপত্র নিক্ষেপ করিতেন। রাজপুরোহিত সেই সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করিতেন। তদুবধি সেই অর্থ কেবলই নানারূপ সংকার্যো বায় হইত; কম্মিন কালেও, তাহার এক কপর্দক অন্ত কোন কার্য্যে ব্যয় হইতে পারিত না। তঁ হার নিজ রাজ্যের উন্নতির জন্ম তিনি বাহা করিরাছিলেন, আমরা তাহার উল্লেথ করিরাছি। কিন্ত তাঁহার দখা ও বদান্মতা কেবলই তাঁহার নিজ রাজ্যের মধ্যে দীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ধের যে দকল স্থান হিন্দুধ্ম মতে পবিত্র বলিয়া প্রদিদ্ধ, তাহার প্রায় দর্ক্তিই তাঁহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। জগ্রনাথঘাত্রিগণের গমনাগমনের জনা, তিনি যে প্রশন্ত রাজপথ নির্মাণ করিরাছিলেন, জার্ণ এবং অসংস্কৃত অবস্থায় এথনও তাহা দহন্র পথিকের ক্রেশ নিবারণ করিতেছে। \*

আমরা বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষের বহুদংথাক প্রধান তীর্থক্ষেত্রে অহলার কার্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই সকল প্রধান তীর্থক্ষেত্র ব্যতীত অপেক্ষাকৃত অ-প্রাসিদ্ধ শত শত তার্থেও তিনি অর্থ সাহার্য করিতেন। দাক্ষিণাত্যের অনেক গুলি তীর্থের দেবমূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিদিন তাঁহারই প্রদত্ত গঙ্গাজলে স্নাত ও গৌত হইত। বহুশত ক্রোশ দ্র হইতে প্রতিদিন এইরূপ গঙ্গাজল আনম্বন করিতে তাঁহার যে কত অর্থ বায় হইত.

<sup>‡</sup> কান্তেন ইুমাট নামক জানক দৈনিক-কর্মারী, ১৮১৮ বৃষ্টাকে হিমালয়তিও কেলারনাথ তীর্থে অমন করিছে ঘাইয়া দেবেন, বে অহলারে নাম দেবানে সমাদৃত ও জাগ্রত রহিয়াছে। প্রায় চিন হাজার ফুট উর্জে, ঘেথানে অপর মন্থ্যাবাসমাত্র নাই, দেবানে অহলায় পথিকদিখের বিআমের জন্ম ধর্মালা এবং কুও

ভাহা সহজেই অনুমান করা ঘাইতে পারে। শত শৃঙ ভারবাহী এই কার্য্যের জন্য নিয়মিত রূপ নিযুক্ত ছিল ৷ হিন্দুধর্মের প্রতি প্রগাঢ় এবং আন্তরিক বিশ্বাস ছিল বলিয়াই, , তিনি এরূপ বছ ব্যয়্মপাধ্য কার্য্যে কুঞ্জিত হইতেন না। উপাস্ত দেবতাকে আপনার বিশাসামুদ্ধপ কার্য্যের দারা পরিতৃষ্ট করিয়া, তিনি প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধন করিবেন, এইরূপ বাসনা তাঁহার হৃদ্যে সর্বাদাই বলরতী থাকিত। একদিকে যেমনই তিনি প্রচলিত ধর্মবিখাদাত্যায়ী অতুষ্ঠান করিতেন, অপর-দিকে তেমনি সার্বজ্বনীন ভাবে ভূচর, থেচর সকল প্রকার প্রাণিগণের সেবা করিতেও নিরস্ত থাকিতেন না। তিনি প্রতিদিন দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইতেন; বিশেষ বিশেষ উৎসব দিনে নিতান্ত নীচ জাতীয় ব্যক্তি-দিগকে প্রচুর পরিমাণে আহার করাইতেন; শীতকালে দারিদ্রাপীড়িত বুদ্ধদিগকে শীতবস্ত্র প্রদান করিছেন এবং গ্রীম্মের ক্রমান তৃষ্ণার্ভ পথিকদিগকে 🕬 দীন করিবার জন্য, রাজ্বপথের স্থানে স্থানে স্থুশীতল জলকুন্ত সহ লোক দভায়মান রাখিতেন। মিসিরের রুষকগণ অনেকদিন দেখিতে পাইত, যে তাহাদিগের পরিপ্রাপ্ত মহিষ ও বুৰকে জল পান করাইবার জন্য রাজভূত্য

ক্রপাত হতে দণ্ডারমান রহিয়াছে। তিনি স্বরং একটা বৃহৎ ক্ষেত্র পক্ষীদিগের আহার্য্য শভে পূর্ণ করিয়া রাধিয়াছিলেন। নানা স্থান হইতে বিতাড়িত পক্ষী সমূহ দলে দলে আদিয়া দেখানে বাদ করিত। মংদ-দিগের জনাও নর্মদার জলে শক্তু এবং গোধুম মও নিক্ষিপ্ত হইত। তীর্থক্ষেত্রে গমনের সময় তিনি নানা-বিধ বৃক্ষের বীজ সঙ্গে লইয়া বাইতেন এবং স্বত্ত্ব রোপণ করিয়া আদিতেন। রৌদ্রতপ্ত পথিক তাহাদিণের তলে বিশ্রাম করিবে, কুধাতুরগণ তাহাদিগের ফলে ভৃপ্তিলাভ করিবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ मार्सक्नीन पत्रा অতি अब मानवश्रेक्ठ डिट विकि व हत्र। বে দেশে এবং বে সমাজে এরপ দরামরী রমণী জন্ম-্প্রহণ করেন, তাহা ধন্য। ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক রমণী-গণের চরিতা যে কেবল কবিকল্পনা নছে, অহল্যার ন্যায় ঐতিহাসিক রমণীর চরিত্রই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

অহল্যা যে সময় ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার অপেকা ক্মতাশালী ও সমৃদ্ধিমান্ দেশীর নৃপত্তির অভাব ছিল না। নিজাম, টিপুস্বতান, অবোধ্যার নবাব, সিদ্ধিয়া প্রভৃতি তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার অপেকা ক্ষমতাবান্ আরও অনেক নরপতি সে সময়

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু সংকার্য্যে তাঁহার সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সঙ্গে একতা নামো-লেথেরও যোগ্য আর কেহ ছিলেন না। বর্ষার ধারার ভাষ তাঁহার করণা সর্বজীবে ও সর্বস্থানে নিপতিত ষ্টত। তিনি যে সংকার্যো এত অর্থ বায় করিতেন, তাহা কোথা হইতে আসিত, সে সম্বন্ধে পাঠকের সভাবত কৌত্হল হইতে পারে। সংক্ষেপে সে কথার উত্তর এই যে তাঁহার আয় অন্যান্য রাজনাবর্গের অপেকা অন্ধিক হইলেও, তাঁহার বায় তাঁহাদিগের বায় অপেকা অনেক ন্যুন ছিল। সাধারণ রাজ্মগণ, তাঁহাদিগের বিলাসবালনা চরিতার্থ করিবার জক্ত বায় করিয়া, অনেক সময় প্রজাগণের হিতার্থ স্মর্থ-বায় করিতে পারেন না। কিন্তু অহল্যার নিজের জক্ত কিছুই বায় ছিল না বলিলেও হয়। মৃষ্টিমেয় আতপ তভুলে যাঁহার পরিতৃপ্তি, তাঁহার সৎকার্য্যে অর্থবায়ের প্রতিবন্ধক [ 🐠 ? রাজপদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যাহা কিছু ঐরোজন, তুকাজী তাহা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অহল্যা নিজে তপশ্চারিণীর ন্যায় থাকিতেন: সেই জন্য তাঁহার কখনও সংকার্য্যে অর্থাভাব হইত না। আরও একটা কারণ ছিল। অধিকাংশ রাজার সর্ববেই সৈনিক পরি-

পোষণে বায় হইয়া থাকে: কিন্তু অহল্যার দৈনিক বায় অতি পরিমিত ছিল। অল সংখ্যক সৈনোর দারাই তিনি রাজ্যের আভান্তরীণ শান্তি বর্ত্তমান রাথিয়াছিলেন : এবং দৈনিক-দেবায় অর্থবায় না করিয়া, সংকার্য্যে বায় করাতে, একটা অতর্কিত শুভফলও উৎপন্ন হইয়া-ছিল। অধিক সংখ্যক সৈন্য রাখিলেই প্রতিবাসিগণের ুমনে স্বভাবত অবিশ্বাস ও সন্দেহ উৎপ**র হয়। অহল**াগর দৈনিক সংখ্যার নুন্যতা হইতে, তিনি যে কাহারও সহিত दिवान शार्थिनी नरहन, नकरलब है मरन এই क्रथ विश्वाम হইত: স্কুতরাং সাধ্যাক্ষপারে কেহই তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিতেন না। সেই জনাই অহল্যার রাজ্য তিংশৎ বৎসর কাল শাস্তি-স্থুখ ভোগ করিয়াছিল। অবিরত যুদ্ধসজ্জার সজ্জিত থাকিলে, এরপ শান্তি কথনই ঘটিতনা। স্কুতরাং সাংসারিক छान वहेग्रा दिहात कतिरवं अहना छाँहात तारका শান্তি রক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন. ভাহার অপেকা যে আর কোন উৎক্টতর উপায় হইতে পারে না, তাহা অবশ্রুই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার একজন সম্ভ্রাস্থ ব্রাহ্মণ কর্মচারী তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—''রাজ্ঞী অহল্যার রাজত্বের

শেষাংশে আমি পুনার কোন সম্ভ্রাস্ত কার্য্যে নিয়েজিত ছিলাম। আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তাঁহার নাম উচ্চারণ মাত্র লোকের হৃদরে প্রগাঢ় ভক্তিভাবের উদর ,হইত। তাঁহার প্রতিবাসী নৃপতিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করা দূরে থাকুক, অন্যের আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষা না করা, প্রতাবারজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কেবল তাঁহার স্ক্রাতীর নর্রপতিগণ নহেন, হিন্দু, মুসলমান, সকলেই অহল্যার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। হায়্রজাবাদের মুসলমান নৃপতি নিজাম, মহীভ্রের ছ্র্দাস্ক, হিন্দ্ধর্ম্মদেয়ী টিপু স্বল্ডান, এবং পুনার ব্রাহ্মণ প্রেণায়া, সকলেই সমভাবে ঈশ্বের নিকট তাঁহার কল্যাণ ও দীর্ষজীবন প্রার্থনা করিতেন।"

কোন একটা ধর্মসঙ্গীতে ভগবানের সম্বন্ধে এইরূপ ক্থিত হইয়াছে, যে

> "যে করে আমার আশ, করি তার সর্বনাশ।"

অর্থাৎ বাঁহারা ভগবানকে কামনা করেন, তাঁহারা বেন নিজের সর্বনাশ দেখিতে প্রস্তুত থাকেন; কথনও সাং-সারিক স্থাবের প্রবাসী না হন। করণার প্রতিমূর্ত্তি অহলার জীবন আলোচনা করিলে ভগবান তাঁহার দাসদাসীদিগকে কিরপ ঘোরতর পরীকার মধ্যে নিক্ষেপকরেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওরা যাইতে পারে। আমরা
পূর্বের অহলারে প্রথম জীবনের মন্মান্তিক হংবের বিষয়
উরেথ করিয়াছি; শেষ জীবনে বিধাতা তাঁহার জন্য
আরও গুরু হংধ রাথিয়াছিলেন। এইবার তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।





## তৃতীয় অধ্যায়।

অহলার একমাত্র পুত্র মলরাও কিরুপ শোচনীয় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা উল্লেখ করিয়াছি। মলরাওয়ের মৃত্যার পর অহলার ছহিতা মুক্তাবাই অহল্যার সাংদারিক শান্তি ও সাম্বনাস্থল হইয়াছিলেন। মুক্তাবাই বিবাহের পর স্থামিগৃহে বাদ করিতেন, এবং অহল্যা, নিজের অপর সম্ভান সম্ভতির অভাবে, মুক্তার একটা পুত্রকে সর্বাণ নিকটে রাথিয়া, পুত্রবং মেহে প্রতিপালন করিতেন। এই বালকটাকে নিকটে রাথিয়া, অহল্যা পুত্রের অভাব কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার এমনই বিড্মনা, মুক্তার পুত্র, যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত ইইয়া, অহল্যার সমক্ষে প্রণত্যাগ করিবেন এবং সে ঘটনার সম্বংসর অতাত হইতে না

হইতৈ, পুত্রশোকাতুরা মুক্তা নিজেও বৈধবাদশা প্রাপ্ত হই-লেন। পুত্রবিয়োগের পর জামাতা এবং দৌহিতের মুখ দর্শন করিয়া, অহল্যা কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন ; স্বতরাং উপযুগপরি এইরূপ বিপৎপাতে তাঁহার কোমল জনম একবারে নিম্পেষিত হইয়া গেল। এই স্থলেই তাঁহার যন্ত্রণার অবসান হহল না। পতি-প্রায়ণা মুক্তা স্বামীর অনুগমন করিবার জন্য কুত্সভল্লা হইলেন। অহলা ক্সাকে সেই ভয়ন্ধর সন্ধন্ন হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন: তাঁহার সমুথে ধূল্যবলুঞ্ডিত হইয়া দেই বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে পরি-তাাগ করিয়া না যাইবার জ্বন্ত, বারস্বার অন্পুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুক্তা কিছুতেই আপনার সঙ্কল হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তিনি অতি সম্বেহে, কিন্তু দৃঢ়তার সহিত জননীকে বলিলেন; "মা, তুমি আর কতদিন বাঁচিবে ৪ ছই চারি বৎসরের মধ্যেই তোমার এই পবিত্র জীবন শেষ হইবে। কিন্তু আমাকে আরও বহুদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। স্বামী এবং পুত্র-বিরহিত হইয়া, তোমার মৃত্যুর পর আমার যে কি অবস্থা ঘটিবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। জীবন তথন আমার পক্ষে ভার-বহ হইবে। কিন্তু আজ আমি, সমন্মানে স্বামীর চিতা-

রোহণ করিয়া, যে শান্তি পাইব বলিয়া আশা করিভেচি. তথন সে অবসর থাকিবে না। মা, তুমি আমার নিবারণ করিও না।" অহল্যা যথন দেখিলেন যে মুক্তা কিছুতেই নিবুৱা হইবার নহেন, তথন ডিনি অগ্তা। সম্বতি দান করিলেন, এবং স্বচক্ষে কন্তার চিতারোহণ দেখিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, সহ-মরণের অনুষাত্রিগণের সঙ্গে তিনিও শাশান-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। প্রিত্রস্লিলা নর্মাণার আলোকিত করিয়া, চিতা প্রজ্জলিত হইল। অহলাার তাৎকালিক মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সজাবনা নাই। ঘাঁহার জদয় থেচর ও জলচর প্রাণি-গণেরও জন্ত বাথিত হইত, আজ তিনি আপনার প্রাণের পুত্তলিকে চিতায় বিসর্জন নিতে আসিয়াছিলেন: তাঁহার মান্সিক ভাব যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অমুমান করা যাইতে পারে। ধর্মবিশাদে এক কর্তব্য-নিষ্ঠায় মনুষ্টের জাদ্র যতদ্র স্বল হওরা স্ভব, অহল্যার হৃদয় ততদূর সবল ছিল। কিন্তু মাতৃত্বেহের উচ্ছাসের কিকট জ্ঞান, যুক্তি, ধর্মবিখাদ সমস্তই পরাভূত হইল। व्यथम इटेटिंट व्यवनात्र छन्य यनि । मर्पास्तिक राजनात्र नद হইতেছিল, তথাপি তিনি কিয়ৎক্ষণ অবধি, ধীরভাবে

চিতীর পার্শ্বে দণ্ডারমান হইয়া. সেই হাদয়বিদায়ক দুখা দর্শন করিতেছিলেন। কিন্ত-যথন অগ্নিশিখা মুক্তার স্কুমার দেহ স্পর্ণ করিল এবং মুক্তার কাতর আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তথন তিনিং আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মুক্তার আর্ত্তনাদ নিমগ্র করি-বার জন্ত, অমুযাত্রিগণ চিতা বেষ্টন করিয়া চীৎকার করিতেছিল, এবং শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতির শক্ষে চতুর্দিক পূর্ণ করিতেছিল। বৎসল-হৃদয়া অহল্যা সে অবস্থায় ষ্মার স্থির থাকিতে পারিলেন না। উন্মন্তার স্থায়, সেই জনস্রোত ভেদ করিয়া, কন্সারে চিতায় ঝাঁপ দিবার জন্ম উদাতা হইলেন। তাঁহার ছই জন বাহ্মণ কর্মচারী তাঁহার মুইটা হস্ত ধরিয়া রাথিয়াছিলেন, স্নুতরাং তিনি চিতায় ঝাঁপ দিতে পারিলেন না, কিন্তু নিজে নিজের হস্ত দংশন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মুক্তার এবং তাঁহার স্বামীর দেহ ভস্মদাৎ হইয়া গেল। অহল্যা, নর্মাণার জলে ভাঁহাদিগের প্রেতক্ত্য সমাপন করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয় এরপ ব্যথিত হইয়াছিল যে তিন দিন পর্যাস্ত তিনি কোনরূপ আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ক্রমশঃ তাঁহার হানর অপেকাক্তত শাস্ত

হইরা আসিল। তিনি জামাতা ও ছহিতার উদ্দেশে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ একটা অতি স্থন্দর স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ করিয়া, কথঞিও শোক সম্বরণ করিলেন।\*

এইরপে অহল্যার রাজ্যকালের ত্রিংশংবর্ধ পূর্ব হইল।
তাঁহার শাসনকালে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা অধিক
সংঘটিত হয় নাই। শাস্তভাবে, নিরাভ্রমরে তাঁহার জীবন
অতিবাহিত হইরাছিল; স্বতরাং ঐতিহাসিকগণ কোন
প্রকার বৃদ্ধ বিগ্রহাদি উত্তেজক ঘটনার অভাবে, তাহাতে
বর্ণনাযোগ্য অধিক উপাদান প্রাপ্ত হন্ না। ভগবানের
ইচ্ছায় আত্মসন্পণ, জীবের প্রতি ক্রণণ এবং আপ্রিতগণের প্রতি অন্কল্পা, ইহারই পোনংপুনিক্তায় তিনি
জীবন শেষ করিয়াছিলেন। নিজের স্থথের প্রত্যাশা না
করিয়া, কর্ত্রপরায়ণ হৃদয় ক্রিয়প প্রসেবায় জীবন
উৎসর্গ করিতে পারে, তাহার দুগান্ত প্রদর্শন পূর্বক এবং

<sup>\*</sup> দার জন মালকলম লিখিরাছেন; "মাতৃত্রেছের। নিদর্শন-স্বরূপ দেই "মৃতিমন্দির অপেক্ষা স্কর মন্দির ভারতবর্ধে অতি অঙ্কই আছে।" তিনি আরও লিখিরাছেন, "আমি অহলার একজন দম্বান্ত এবং প্রাচীন কর্ম্বারীকে দঙ্গে লইরা, তাঁহার কল্পার চিতা-ভূমিতে গমন করিরাছিলাম। বেখানে মুক্তার চিতা প্রস্তুত হইরা-ছিল, এবং যেখানে দুখারমান হইরা, অহলা। দেই ফ্লরভেদী দুশু দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি ভাহা আমাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।"

মাতৃত্বেহে প্রজাপুঞ্জকে প্রতিপালন পূর্বক ১৭৯৫ পৃষ্টাব্দে या'ট वरमत वर्रामत ममस् व्यर्गा भत्ताक गमन कतित्वन । স্বামী, পুত্র, কন্তা, জামাতা ও দৌহিত্তের শোকে তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই জজারিত হইয়াছিল, সুতরাং মৃত্যু তাঁহার নিকট অতি শান্তিময় বলিয়াই বিবেচিত হইল। হিন্দু-বিধবার জীবনের প্রতি মমতা কোন কালেই থাকে না; তাহার উপর শোকে, তাপে অহল্যা এক-বারে অবদরপ্রায় হইয়াছিলেন। শরীর অসুত্ হইলেও তিনি নিয়মিত ব্রত, উপবাদ ইত্যাদি হইতে বিরত থাকিতেন না; সেই জন্ম মৃত্যু অতি সত্বরপদেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইমাছিল। যদিও তাঁহার নশ্বর. ধূলিময় দেহ পৃথিবীর ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি সংসারের কর্মাক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত রাথিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও তাঁহার স্বদেশীয় সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণে ধর্মভাব ও পবিত্রতা বর্দ্ধন করিতেছে।

অহল্যার প্রকৃতি এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যের দোষ গুণ আলোচনার পূর্বের, তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধে ছই একটা কথা বলা আবশুক। তিনি শ্রামাঙ্গী ও ক্লুশকাষা ছিলেন। লোকে যাহাকে সৌন্দর্য্য বলে, তাহা তাঁহার ছিল না, বলিলেও হয়। রাঘবের (র্যুনাথ রাও পেশওরের)

0

ক্ষপবতী কিন্তু চঃশীলা পত্নী আনন্দীবাই, অহল্যার দেশব্যাপী প্রশংসাবাদ শুনিরা, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ঈর্বাপরায়ণা ছিলেন। অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই মানসিক
সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অধিকতর
দৃষ্টি থাকে। অহল্যা দেখিতে কিন্তুপ, তাহা জানিবার
জন্য, আনন্দীবাই একবার আপনার একজন পরিচারিকাকে অহল্যার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পরিচারিকাকে রিয়া বাইয়া আনন্দীকে বলিল বে, "অহল্যা দেখিতে
স্কল্পরী নহেন, কিন্তু কি যেন একটী স্বর্গীর জ্যোতি তাঁহার
মুখে সর্কানাই বিরাজিত রহিয়াছে।" সৌন্দর্য্য-গর্বিনী
আনন্দীবাই এই সংবাদে পরিত্প্তা হইলেন, এবং পরি
চারিকাকে বলিলেন, "সে ত স্কল্পরী নয়, ভাহা হইলেই
হইল।" হায়! সংসারের অনেক রম্পাই এইরূপ
অসার আয়প্রপ্রাদ লইয়া পরিত্প্তা থাকেন।

অহল্যার প্রকৃতি কিরপ ছিল, আমরা ত্রুহার আভাস পূর্বেই প্রদান করিয়াছি। নারী-জনোচিত কেব্লিলতার সহিত রাজকার্য্যোপবোগী কাঠিন্যের সেরপ স্থানর সমিলন পৃথিবীর অতি অল রমণীর প্রকৃতিতেই লক্ষিত হয়। তিনি সর্বাদাই প্রফুল থাকিতেন এবং অতি অর সময়েই লোকে তাঁহার কোধ দেখিতে পাইত। কিছু যথন

কাঁহারও প্রতি তিনি সতা সতাই বিরক্ত হইতেন, তথন তাঁহার অতিবিশ্বন্ত পুরজনও কেহ তাঁহার সন্মুখে আদিতে সাহদ করিতেন না। একদিকে অমুগতজনের প্রতি-পালনে মাতৃমেহ এবং অপর দিকে অত্যাচারীর দমনে ভীমভাব, উভয়ই তাঁহার প্রকৃতিতে সমরূপ বর্তুমান ছি**ল। আ**শ্রম-প্রার্থিনী বিধবার পুত্রকে ক্রোড়ে লইবার সময়, তিনি আপনার রাজ্ঞাত্ব বিশ্বত হইতেন: আবার অনুতাচারীর দমনে ধমুর্বাণ গ্রহণ করিয়া, নিজের বমণী-স্থলত কোমলতাও তিনি বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন। গঙ্গাধর যশোবদ্তের শাসনে এবং ভীল দম্রাদিগের দমনে তাঁহার প্রকৃতির এই কঠোর ভাব স্থন্দররূপে প্রকাশিক হইয়াছে। তাঁহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ অতি তীক্ষ ছিল, নিজের চেষ্টা ও যত্নে তিনি অতি স্থানর-রূপ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহা-ভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সমূহ, তিনি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন: এবং রাজকার্য সম্বন্ধীয় অতি জটিল বিষয় সমূহও স্বয়ং পর্যালোচনা করিয়া, ভাহাদিগের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেন।

রাজস্ব, শাদন-কার্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে সকল স্থানিয়ম প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, 'তাহা জালোচনা করিলে তাঁহাকে ভূমনী প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার প্রবির্ত্তিত নিয়মের ও বিধিসমূহের উপর সাধারণের এরূপ শ্রদ্ধা
ছিল যে, রাজ্য সম্বন্ধে কথনও কোন নৃতন নিয়ম প্রবর্তিত
করিতে হইলে, তাহা অহল্যার প্রবর্ত্তিত নিয়মের বিরোধী
কিনা, তাহাই সর্কাগ্রে বিবেচনা করা হইত। রামচন্দ্রের
রাজত্বকালের ভ্যায় তাঁহারও রাজত্বকাল যেন আদর্শসরূপ হইয়ছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী ভূপালগণের মধ্যে
কেহ প্রজারঞ্জন করিতে চাহিলে, তিনি অহল্যার প্রদর্শিত
পথেরই অন্থেরণ করিতেন। কোন অভিনব রাজবিধি
প্রবর্তনের সময়, প্রবর্ত্তক যদি দেখাইতে পারিতেন যে,
তাহা অহল্যার অন্থ্যাদিত, তাহা হইলে লোকে বৃথিত
যে, তাহা ধর্ম্মসঙ্গত, এবং কেহ কথনও তাহার বিরুদ্ধে
একটাও কথা বলিতে সাহ্দ করিত না।

বিংশতি বৎসর বন্ধসের পূর্ব্বেই অহল্যার পতিবিধাপ হয়; স্থতরাং সাংসারিক স্থা তাঁহার জীবনে আছি আত্ত্রই ঘটিয়াছিল। ইহার উপর পূত্র, ছহিতা, জামাতা, দৌহিত্র ইত্যাদির মৃত্যুতে তিনি একবারে শোকে জর্জারিত হইরাছিলেন। সাংসারিক কোনক্রপ স্থাভোগ যে আনর উাহার ভাগ্যে ঘটিবে না, ইহা তিনি নিশ্চর বুঝিয়াছিলেন। এক্লপ অবস্থার সংসারের প্রতি বিরক্তি হও-

য়াই স্বাভাবিক। অন্ত অনেক নরগতি, এরপ অবস্থায়, মন্ত্রিগণের উপর রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া, শান্তি-লাভ ক বিষাক্ষেন। কিন্তু অহল্যার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এরপ কঠোর ছিল এবং প্রজাগণের মন্ধলের জন্ম তাঁহার অমুরাগ এরূপ প্রবল ছিল ষে, তিনি কিছুতেই দেরূপ বৈরাগ্য অবলম্বন উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। তাঁহার স্বদেশীয় কবি তুকারাম, তাঁহার একটী অভঙ্গে (কবিতায়) এইরূপ বলিয়াছেন যে, যথন "যে কোন বিপদ উপস্থিত হইবে, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সাদরে তাহাকে আলিঙ্গন করিবে।" অহল্যার জীবনে তুকা-রামের এই উপদেশ সমাকরপেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। বিষয়ের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না, অথচ ্তিনি এরূপ পুঝারুপুঝরূপে রাজ্যদংক্রান্ত প্রত্যেক বিষ-(য়য় असूमकान नहेटलन दि, द्वांत्र विषयी व्यक्तिक मान्ये পারেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার সময় তলকার রাজ্য যেরূপ দ্মৃদ্দিশালী হইয়াছিল, আর কথনও সেরূপ হয় নাই। তাঁহার প্রজাগণ এখনও যে তাঁহার নাম উচ্চারণমাত্র কুৰুজ্ঞতায় বিগলিত হয় এবং লোকে এখনও যে তাঁহাকে দেবাবতার বলিয়া বিশাদ করে, তাহার কারণ যথেইই বৰ্ত্ত মান আছে।

রাজী অহল্যার দেবভক্তির ও জীবামুরাগের বিশ্বর পূর্বেই উলিখিত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃতিতে আরও এমন একটা গুণ ছিল, যে পৃথিবার অতি অল রাজ। ও রাজ্ঞীতে তাহা লক্ষিত হয়। যাঁহারা ধন ও প্রভুত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তোষামোদ তাঁহাদিগের নিকট নিত্য-প্রয়োজনীয় অন্নজলেরই ক্সায় বিবেচিত, হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ অবস্থাতেও চাটুবাদের অস্থ্যু, তাঁহাদিগের প্রকৃতি দেবতুল্য। অহল্যার পক্ষে বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই ছিল যে, তিনি তোষামোদের বশবর্ত্তিনী ছিলেন না। একবার কোন ত্রাহ্মণ, অহল্যার অনুগ্রহ-ভাজন হইবার প্রত্যাশায়, তাঁহার গৌরববাণী-পূর্ব একথানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের অভ্যাসাত্ররপ, তিনি তাহাতে অহল্যার অতিরিক্ত প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। অহল্যা. যথাসাধ্য ধৈর্য্যের সহিত, গ্রন্থথানির আদৌপাত এবণ করিলেন, এবং তাহার পর ত্রাহ্মণকে বিনীত বচনে বলিলেন: ''আমি অতি পাপীয়দী রমণী, আপনার এই-রূপ অতিরিক্ত প্রশংসার যোগ্য নই"। এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পুস্তকথানি লইয়া, নর্মনার জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন এবং তোষামোদকারী ব্রাহ্মণের আর কোন সংবাদই লইলেন না। প্রশংসার আকর্ষণ এমনই স্থমধুর যে, প্রশংসাকারীর বাক্য অসমত বিলিয়া বুঝিলেও, তাহার প্রতি আমাদিগের অমুকম্পা জন্মে, এবং তাহার অভিলাব অপূর্ণ রাথিতে ক্রেশ বোধ হয়। কিন্তু অহল্যা এই ঘটনা উপলক্ষে যে মনবিতা ও বে দৃঢ়চিত্ত। প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর অতি অয় মস্থবোই তাহা দেখাইতে পারেন। সার জন ম্যাল্ক্ম, দেই জ্বন্ত, যথার্থই বলিয়াছেন যে, অহল্যার ত্রায় রাজ্ঞী পৃথিবীর ইতিহাসে অতীব বিরল।

অহলার জীবনের ইতিহাস হইতে ভারতীয় নরনারীগণ অতি স্থানর উপদেশ লাভ করিতে পারেন।
মানসিক শক্তি যে কেবল পুরুষেরই একাধিকত নহে,
ইহা হইতে তাহা স্থাপ্ট অনুমান করিতে পারা যায়।
নারী হইয়াও ষেরূপ স্থানিয়মে ও স্থাশুলার সহিত
তিনি আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিরাছেন, যে
কোন পুরুষেরই পক্ষে তাহা গৌরব-জনক। উপযুক্ত
ক্ষেত্র প্রাপ্ত ইলে, রমণীও যে পুরুষ-স্থাভ অনেক
সদ্গুণের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, অহলাার
জীবনে তাহার যথেট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।
ছর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে রমণী এক্ষণে জনাদৃতা ও

অশিকিতা। স্বামী পুরের কার্য্যে সহায়তা করিতৈ অক্ষমা ভাবিয়া, পুরুষ তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপ-সারিতা করিয়া রাখিয়াছেন। এ দেশে রমণীর শক্তি ও সামর্থ্য, দাগর-গর্ভন্থিত রত্বের ক্রার নিম্প্রভ ও নিরর্থক হইয়া রহিয়াছে। বাঁহারা রমণীকে কার্যক্ষেত্র হইতে নির্বাসিতা করিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে. নারীপ্রকৃতি পুরুষপ্রকৃতি হইতে বিভিন্ন; রমণীর পক্ষে কোমলতা এবং পুরুষের পক্ষে কাঠিন্ত স্বাভাবিক: স্থতরাং রমণীকে সংসারের কঠোরতার মধ্যে নিকেপ করিলে, ভাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম কোমলতা বিনষ্ট হইরা, সংসারের অকল্যাণ সাধিত ছইবে। এ কণা যে কিরৎ পরিমাণে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত এই কোমলতার ও কাঠিন্যেরও এক একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। পুরুষ-প্রক্লুতিতে যেমন কেবলই কাঠিনা থাকিলে, তাহা কদ্ৰ-ভাবে পরিণত হয়, নীরী প্রকৃতিতে তেমনই কেবল মাত্র কোমলভা থাকিলে, ভাহাঁও সংসার-ধর্ম প্রতিপালনের পক্ষে অনুপ্যুক্ত ছইরা দাঁড়ায়। বীণার প্রভ্যেক তন্ত্রী হইতে একই সুর উৎপন্ন হইলে, ভাহা প্রীতিকর হয় না; নরনারীর হাদরেরও বিভিন্ন বুত্তি হইতে, কঠোরতাই হউক বাকোমলতাই হউক,

এফই মাত্র ভাব উৎপন্ন হইলে, তাহা আনন্দ প্রদান করে না। এইজনা কঠিনের সহিত কোমলের সন্মিলন, নর নারী উভয়েরই প্রকৃতির পক্ষে আবশ্রক। ইহার ষ্মভাব ঘটলে, মানসিক সমস্ত বৃত্তির পরিক্ষুবণ হয় না। ছুৰ্ভাগ্য ক্ৰমে এই বঙ্গদেশে অনেকেই সে কথা স্বরণ রাথেন না: সেই জনা তাঁহারা নারী-প্রকৃতিতে কেবল মাত্র কোমণ তারই বিকাশ দেখিতে চান: সাহস, তেজস্বিতা, আত্মনির্ভর-শীনতা প্রভৃতি গুণ পুরুষোচিত ভাবিয়া, তাহা-দিশের পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে তাঁহারা তেমন মনোযোগ প্রদান করেন না। বলা বাহুল্য যে, নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই আদর্শ অপেক্ষাকৃত আধুনিক; প্রাচীন ভারত-সমাজে এ আদর্শ ছিল না। প্রাচীন ভারতের যিনি গণেশ-জননী রূপে মাতা, অন্নপূর্ণা রূপে গৃহিণী, মঞ্চি-মর্দিনী রূপে, তিনিই আবার সমরাঙ্গণ-বিহারিণী। নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে মহা-রাষ্ট্র রাজপুত প্রভৃতি ভারতের বীরজাতিগণেরও আনর্শ বঞ্চৰাসিগণের আদর্শ হইতে বিভিন্ন। বঙ্গসন্তান লই কোমলতার পক্ষপাতী; কোমলতার প্রতি তাঁহার অভাবিক অভুরাগ বশতঃ, বল-রমণী, মৃত্তায় পৃথিবীর व्यथत दकान दम्यात त्रमणीत व्यथका निकृष्टी ना इटेटन अ, **टिड आहीना अदर आय-द्रकरण अमन्याः अह**नाय टिड-

স্বিভার সহিত কঠোরতার সামপ্রস্য হইরাছিল বলিয়াই, আমরা তাঁহার এরূপ প্রশংসা করিতেছি এবং সেইজস্ত তাঁহাকে আমাদিগের নামীসমাজের সাদর্শ বলিয়া নির্দেশ করিছেছি।

আধুনিক শিক্ষা এবং আদর্শ অন্থ্যারে বিচার করিয়া, অহল্যার দোষগুণ পর্যালোচনা করিতে, আমা-দিগের ইচ্ছা নাই। সে আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, সক্রেটিশ, বৃদ্ধ বা থীটের স্থায় মহাপুরুষকেও কেহ কেহ কুসংস্থারান্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। অহলাা যে জ্ঞান ও যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদতুদারে তিনি কার্য্য করিতেন কিনা, এবং আত্মজীবন তদমুসারে ভগ-বানের ও ভগবানের স্ট্র জীবগণের দেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন কিনা, তাহাই আমাদিগের বিবেংনার विषय । श्रीष्ठ तकन टेडिंग्डिय नाम कार्या करतः नारे, সীতা বা সাবিত্রী কেন কুমারী নাইটিঙ্গেলের ন্যায় পরো-পকার ব্রতে নিয়োজিতা হন নাই, একথা বলাও যেমন সঙ্গত, রাজ্ঞী, অহল্যা আধুনিক কোন ব্রহ্মবাদিনীর ন্যায় কেন কার্য্য করেন নাই, সে কথা বলাও তেমনই যুক্তিযুক্ত। বিধাতার দানের তিনি যে অপবাবহার করেন নাই, ইহাই তাঁহার প্রধান গুণ, এবং তাঁহার অধা তদন্ত্সারেই তাঁহার কার্য্যের বিচার করিবেন। বৃদ্ধি, ক্ষমতা এবং প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে তাঁহার অপেকা শ্রেষ্ঠা অনেক রাজী পৃথিবীকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রের পবিত্রতা, ভগবত্তক্তি, নিম্বার্থতা, সর্ব্ধ-ভূতের প্রতি অনুকম্পা, বিনয় প্রভৃতি সমস্ত গুণ नहेश वित्वहना कतितन, जाहात छात्र तांछी पृथिवीत्छ অতি অল্লই জন্মিয়াছেন, বলিতে হইবে। রাজ্ঞী শকে হিন্দুর যাহা আদর্শ, তাহা যেন তাঁহাতে পূর্ণভাবে বর্তমান ছিল। রাজসংসারের ঐশুর্যোর মধ্যে প্রতিপালিতা হইয়াও, তিনি সর্মত্যাগিনী এবং রাজ্ঞী হইমাও, তিনি সেবিকা ছিলেন। তাঁহার সেই ভ্রবদন-পরিহিতা, ব্রত্থিরা ব্রহারিণী মৃতি দেখিলে, তাঁহার প্রজাগণের হৃদয় মাতৃভক্তিতে বিগলিত হইত। করণাময়ী রমণী রাজী হইলে, তাঁহার দারা প্রজাপুঞ্জের কিরূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে এবং সর্বত্যাগিনী হিন্দ্বিধবা কিরূপে, আত্ম-স্থুখনিরপেক্ষ হইয়া, সক্ষভৃতের মঙ্গল সাধনে জীবন উৎপর্গ-করিতে পারেন, অহল্যার জীবনে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। সহস্র সহস্র নরনারীর স্থুথ ছঃথের গুরুভার তাঁহার

হতে অর্পিত ছিল; কিন্তু তাঁহার পৌরবের বিষয়' এই যে, আত্মস্থের জন্ত, তিনি কথনও কাহাকেও অস্থী করেন নাই। আমরা পুর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলি যে, ভারতীয় গৌরানিক রমণীগণের চরিত্র যে কেবল কবিকল্পনা নহে, অহল্যার ন্তার ঐতিহাসিক রমণীই তাহার প্রমাণ। ভারতবর্ধ অনেক মনস্থিনী রমণীর জন্মভূমি; তাঁহানিগের সকলের নামের সঙ্গে, প্রথিত হইয়া, অহল্যারও নাম এদেশে চিরশ্বরশীয় হইবে।



# পরিশিষ্ট।

"হোলকর' াড়ী কৈফিঙ্ও" (হোলকর বংশের বিবরণ) নামক বধর (ইডিছাম) প্রস্থে অহল্যা বাই সমদ্ধে যে বিবরণ প্রাপ্ত হওরা যায়, তাহার কতিপায় আবস্তুকীয় অংশের মর্মান্ত্বাদ নিয়ে প্রদন্ত হুইল।—

## কৈশোর-জীবন।

বিবাহের পর শুভুরালয়ে আগমন অব্ধি অহল্যা বাই ভক্তিপুর্বক খ্রাও খণ্ডরের সেবায় তৎপর ছিলেন। তাঁহার খণ্ডর স্থভেদার মহলার রাও অতিশয় তেজস্বী, উগ্রস্বভাব ও কিয়ৎপরিমাণে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে অপ্রিমিত অর্থ বায় করিতেন। তাঁহার অমিতব্যরিতা ও স্বেচ্চাচারিতার জন্ম বালিকা অহল্যা বাই মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিতা হইতেন : কিন্ত তজ্জ্য তিনি কখনও শ্বশুরের প্রতি অভক্তি বা তাঁহার **मियां अंतानील क्षकान करतन नाहै। महनात द्रार्थ** পুত্রবধৃকে তাঁহার বালিকাবস্থা হইতে অভিশয় মেহ করিতেন। তাঁহার মনের বিরক্ত বা সম্ভপ্ত অবস্থাতেও অহলা যথন যাহা বলিয়া পাঠাইতেন, তিনি কথনই তাহার অভ্যথা করিতেন না। তিনি সমস্ত পৃথিবীর চক্ষে "প্রচণ্ড প্রতাপায়িত ও কাল স্বরূপ"'ছিলেন;কিন্ত শ্বহার প্রতি তাঁহার প্রীতির ও বিখাসের সীমা ছিল না। এমন কি অহল্যা বাই তাঁহাকে "যত টুকু জল পান করিতে বলিতেন, তিনি তত টুকুই পান করিতেন।" শ্বহল্যার শ্বশ্র পোতমা বাইও কিঞ্চিৎ কোপনস্বভাবা ছিলেন। কিন্তু তিনিও অল্ল বয়স্কা বধ্র গুণে সম্পূর্ণ মুগ্ধা ছিলেন। অহল্যা তাঁহার শ্বন্ধর ও শ্বশ্র আদরের বধ্ হইয়াও, কথনও সাংসারিক কার্য্যে পদাসীক্ত করিতেন না। তিনি সমস্ত দিন সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, রাত্রি প্রহরাতীত হইলে, শ্বন কক্ষে গমন করিতেন, এবং শেষ ছয় ঘটিকা (দণ্ড) রাত্রি অবশেষ থাকিতে, শ্ব্যা ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহ কর্মে প্রস্তু হইতেন। আজীবন তিনি এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই অহল্যার প্রকৃতি পাপভীর ও ধর্মপরায়ণ ছিল। "অমাদান পৌরাণিক" নামক জনৈক সদাচারশীল ব্রাহ্মণের নিকট "পর্বত্তী সাধনের ব্যবস্থা" (দীক্ষা) গ্রহণ করিয়া, তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ইউদেব-তার "দাসা" করিতেন। পাছে তাঁহাকে বালিকা ভাবিয়া, তাঁহার মণ্ডর ও খন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করেন, সেই ভয়ে তিনি অনেক সময় গোপনে পূজা, অর্চনাদি করি-তেন। যৌবনেও তিনি কথনও বিলাস স্থে বুথা সময় নাই করেন নাই। শুলাণী হইরাও তিনি "শিষ্ঠ সম্প্রানার"
আক্ষণগণের ভার নিতা যথানিরমে মান-সন্ধ্যাও দেবা-.
চিনা করিতেন। আক্ষণগণের সহিত তাঁহার জ্ঞাতি
সম্বন্ধ ছিল না, এই মাত্র; নতুবা ধর্মাচরণে তিনি সদাচারণীল আক্ষণগণের অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যুন
ভিলেন না

## ২। পতি-বিয়োগ।

[১৭৫০ খৃষ্টাকে] "কুছেরী" ছুর্গ অবরোধ কালে অহলার স্বামী 'খণ্ডে রাও' নিহত হন। বৃদ্ধ বয়দে স্থাজলার মহলার রাও প্রশোকে অতিশয় বয়িত হইয়াছিলেন। এই সময় অহলার বয়স অষ্টাদশ বর্ধ মাত্র।
স্বামীর মৃত্যু সংবাদ প্রবণে তিনি অতিমাত্র শোকাক্ল
হইয়া, চিতারোহণের সফল্ল করিলেন। অনেকেই নিষেধ
করিল; কিন্তু কাহারও কথার তিনি সফল্লচ্যুত হইলেন
না। পরিশেষে তাঁহার বৃদ্ধ শুলুর (মহলার রাও) অঞ্জপূর্ণ লোচনে গদ্গদ কঠে তাঁহাকে বলিলেন,—"মা!
তুমি কি আমাকে এই নিদাঘ-তপ্ত সংসার-মক্তে নিরাশ্রর
ও ছায়াহীন করিয়া কেলিয়া যাইজে চাহিতেছ ৪

'अर्थ जी' এই वृक्ष वयरम स्मामारक रघ स्माकार्गस्य स्कृतिया ,গিয়াছে, তোমার মুথ চাহিয়া: আমি তাহা বিশ্বত হইব. মনে করিতেছি। ভূমি যদি আমার পৃষ্ঠপোষণ কর, তাহা হইলে, আমি "আমার অহল্যা মরিয়াছে, ও খণ্ডু জীবিত আছে" এইরূপ মনে করি। রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও সম্পত্তি রক্ষা বিষয়ে আমি তোমাকে "থগু'' নাম প্রদান পূর্বক (অর্থাৎ তোমাকে "আমার থণ্ড্," জ্ঞানে সমস্ত ভার তোমার উপর অর্পণ পূর্ব্বক) যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যবিস্তারাদি বাহু বিষয়ের চিন্তা লইয়াই থাকিব, মনে করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ করা, সে সৌভাগ্যরক্ষাকরা, এখন ভোমার হস্তে। ইহা ভাবিয়া যাখা ভোমার কর্ত্তব্য বোধ হয়, কর। মা! আজ হইতে আমাকে তোমার দস্তান বলিয়া মনে করিবে।" এই বলিয়া স্থভেদার (মহলার রাও) পুত্রবধ্র ক্রোড়ে মন্তুক স্থাপন পূর্বক শোকবিহবল চিত্তে বালকের ভাষ রোদন করিনে শাগি-(लन। क्क्नश्चन्त्रा अव्ला, क्:मह পতिविरशांग-दिननां य মুছমানা হইয়াও, বৃদ্ধ খণ্ডরকে "ইষ্ট দেবতা স্বরূপ আরাধ্য জ্ঞানে", তাঁহার অনুরোধে, চিতারোহণের সংকল পরিত্যাগ করিলেন।

#### ় ৩। রাজকার্য্যে সহায়তা।

খণ্ডে রাওয়ের মৃত্যুর পর হইতে রাজ্যের আভান্তরীন ব্যবস্থা বলোবন্তের প্রতি দৃষ্টি রাখা, আয় বায় ও ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা, আত্রিভগণের পালন ও ভৃত্যাদি নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্যের ভার অহল্যাবাইয়ের উপর অর্পিত হইয়া-ছিল। তাঁহার খণ্ডর মহলার রাও যুদ্ধ বিগ্রহাদি ও দেশ জয় প্রভৃতি বাহা বিষয় লইয়াই থাকিতেন। অর্থ সংগ্রহ স্থভেদারের পরাক্রম ও ভাগ্যের ফল; কিন্তু স্থব্যবস্থা পূর্বক তাহার সন্ধায় করা অহল্যা বাইয়ের কার্য্য ছিল। কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আদেশ ভিন্ন কোনও কার্য্য করিতে পারিতেন না। মহলার রাও দৈগুদামস্তরণ দহ "ৰাফগাঁও" নামক স্থানেই থাকিতেন। অহল্যা বাই স্বয়ং সমস্ত রাজস্ব আদায় করিতেন এবং আয় ব্যয়ের হিসাব ও সৈম্মগণের ভরণপোষণের জন্ম প্রয়োজনীয় অর্থ মহলার রাওয়ের নিকট প্রেরণ করিতেন। রাজ্য-সংক্রান্ত কার্য্যে কর্ম্ম-চারিগণের অপেক্ষা অহন্যা-বাইয়ের অধিকতর দক্ষতা দৃষ্ট হইয়াছিল। মহলার রাও, উত্তাপ্সকৃতি ছিলেন ুবলিয়া, সময় বিশেষে ক্রোধ বশে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কোনও গর্হিত বা গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অহল্যা-

বাই ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে হিতকর উপদেশ প্রদান পূর্বক, তাঁহার সন্ধান্ত কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনির্ত্ত করিতে পারিতেন না। শ্বভরের গৃহের সর্ব্যমন কর্ত্রী ও প্রভ্ত ক্ষমতার অধিকারিণী হইলেও, ধন ও প্রভ্তার সহচর অহন্ধার কথনও অহল্যার তরুণ হৃদয়কে স্পর্ণ করে নাই। তিনি অধিকাংশ সময় নর্মান তীরে বাস করিয়া শ্রান-সন্ধ্যা-সন্ধানার ও দান-ধর্ম্মে" সময়াতিপাত করিতেন.

#### ৪। তেজস্বিতা ও সময়োচিত বৃদ্ধিমতা।

১৭৬৫ খৃষ্টাকে ৭২ বংসর ব্যাদে \* মহলার রাও ইহলোক-পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্র
(অহল্যার পুত্র) মালে রাও রাজ-সিংহাদন প্রাপ্ত হন।
মালে রাও রাজকার্য্যে নিতাস্ত অপট্ট ও অতিশয় অব্যবস্থিতটিত্ত ছিলেন। এই কারণে স্থাভদারের পবলোক
প্রাপ্তির পর হইতেই রাজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত কার্গের ভার
অহল্যা বাইয়ের স্কন্ধে নিপতিত হইয়াছিল। মালে রাও
"আত্মক্রত্য বিক্তি বশতঃ" সিংহাদন প্রাপ্তির দশম মাদে
পরলোক গমন করেন। তাঁহার পদীষ্মও স্বামীর চিত্রা-

স্থার জন ম্যালকম দাহেব লিথিরাছেন, "৭৬ বংনর বয়দে
মহলার রাওয়ের মৃত্যু হয়।" কিন্তু তাঁহার এই নির্দেশ অম্লক।

রোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। শশুরের মৃত্যুর পর হইতে অহল্যার বৈরাগা, এবং দানধর্মেও দেববান্ধণের দেবার অন্ধরাগ পূর্বাপেক্ষা অধিকত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পুত্রের ও পুত্রবধ্বরের লোকান্তর প্রাপ্তিতে তিনি কষ্ট-বহল রাজকার্য্য হইতে অবদর গ্রহণ করত: তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-চিন্তায় অতিবাহিত করিবার সম্বন্ধ করিয়া "তুকোজী হোলকর" নামক মহলার রাওয়ের একজন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় ও প্রিয়তম্ম দেনাধ্যক্ষের উপর সমন্ত রাজকার্য্যের ভারার্পন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এমন সময়ে, এক অচিস্তিতপূর্ব্ব দ্র্যটনা অহল্যার শান্তিপ্রয়াসী শোক-তথ্য হৃদয়কে বিক্কর করিয়া তুলিল।

গন্ধাধর যশোবস্ত নামে মহলার রাওয়ের একজন প্রাচীন আন্ধণ কর্মচারী ছিলেন। মালে রাওয়ের মৃত্যুর পর উাহার "বৃদ্ধি বিপর্য্যাদ" ঘটায়, তিনি এক অতি পর্ছিত কার্য্যের অন্থলানে প্রবৃত্ত হইলেন। অহল্যান্বাইকে শোকার্থবে নিময়, ও রাজ-বাটীর অপর সকলকেই শোক্ষাত্র দেখিয়া, তিনি তদানীস্তন পেশোয়ার পিতৃব্য দাদা সাহেবকে (রাঘোবা দাদাকে) হোলক্র রাজ্য শীয় অধিকার ভ্রু করিয়া লইবার জন্ম এক পর

বোরণ করিলেন। সেই পত্রের মর্ম এইরপ;— "এথানকার রাজ্য উত্তরাধিকারী শৃত্ত ছইরাছে। আপনি যে স্তেলারের পূত্র স্থানীর ছিলেন," এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। আপনি এই সময়ে শীঘ্র আদিরা এই রাজ্য ও ধন সম্পত্তি হস্তগত করুন্। এথানে সকলেই শোকে অভিভূত ও হুংখনাগরে নিমগ্ন রহিয়ছে। আপনি এ সময় মরা সহকারে আদিতে না পারিলে, রাজ্য আক্রমণের এতদপেকা উৎকৃষ্টতর স্থ্যোগ আর পাইবেন না।" রাঘোবা এই প্রস্তাবে দক্ষতি ও আনক্ষ প্রকাশ করিয়া, হোলকর রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করিতে গাগিলেন।

এই সংবাদ সর্ব্ধ প্রথম শিবাজী গোপাল ও রাওজী
মহাদেব নামক অহল্যার ছই জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর
কর্ণগোচর হয়। কিন্তু অহল্যা বাইরের সেই শোকাকুলিত অবস্থায়, এই সংবাদ লইরা তাঁহার নিকট গমন
করিতে পারেন, তাঁহাদের এক্লপ সাহেস ছিল না। এই
কারণে, তাঁহারা স্থভেদারের "হরকু-বাই ও উদাবাই
নামী কন্তাহয়ের সহিত সাক্ষাৎ পূর্বক, সমস্ত ঘটনা

<sup>\*</sup> রাঘোৰা দাদার পিতামহ বালাজী বিধনাথের দমর হইতে । মহলার রাও পেশওরেগণের অধীনে কার্য করিতেন বলিরা, রাঘোৰা তাঁহাকে পিতৃত্য দুযোধন করিতেন এবং মহলার রাও নিজেও রাঘোরাকে লাতুস্তাবং ক্লেহ করিতেন।

ভাঁহাদিণকৈ বিদিত করিয়া বলিনেন,— "সময় থাকিতে সাবধান না হইলে, দেবে পথের কালান হইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া হরকুবাই ও উদাবাই অহল্যার সমীপে গমন পূর্বকৈ আমূল বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।

অহল্যা এই সংবাদ শ্রথ্যমাত্র প্রধান প্রধান রাজকর্মন্দিরগণকে আহ্বান করিয়া, শোক সম্বরণ পূর্ব্ধুক, বিশিষ্ট তেজবিতা ও দৃঢ়তার সহিত, উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধে এই-রূপে বীয় অভিপ্রায় বাক্ত করিলেন;—"গাপিষ্ঠ রাহ্মণ্ড রাহ্ম। কিন্তু আমাকে কেহও "সামান্তা নারী" মনে করিও না। আমি হল্তে বল্লন লইয়া দণ্ডায়মান হইলে, পেশওরের সিংহাসনও বিকম্পিত হইবে। আমার মন্তর স্বর্গীর স্রভেদার, তর্বারিসহ শরীরক্ষর করিয়া, বহুকটে এই রাজ্য-সম্পদ লাভ করিয়াহেন,—তোষা-মোদের বলে লাভ করেন নাই। আমরা শিলেদার (সিল্লিনার)\*। স্বর্গীয় মহারাজ্বেরপাভাবে শ্রীমন্তর (পেশ-ভ্রের) দেবকত্ব করিয়া গিয়াছেন, আমরাও নেরপ

যাহারা সীয় অয় লইয়া অপরের অধীনে দৈনিকের কার্যাকরে, তাহাদিগকে শিলেপার বলে। এথানে "শিলেপার" অর্থে "ব্দ্রোপজীবী।"

ভাবে দেবকত্ব করিতে প্রস্তুত্ত আছি (ক)। দে স্বত্ত্ব বিচ্ছিন্ধ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, আমরা মোগলগণের বা কিরিলীগণের (থ) অধীনে চাকরী করিব— মথবা যাহা ভাল ব্ঝিব, ভাহাই করিব। কিন্তু উহিরো যদি স্প্ভেদারের রাজ্য ও ধনসম্পত্তি গ্রহণের চেষ্টা করেন, ভবে কথনই দে চেষ্টা ফলবতী ইইটেত দিব না।" অহল্যা সর্ব্ধ-সমক্ষে এইরূপ ভেলোগর্ভ বাকা বলিয়া, পরে কয়েক জন বিশ্বস্ত কর্মান চারীকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্ধক মৃহ্মরে বলিলেন;— "অদ্যই ভোস্লে, গায়ক ওয়াড় (গুইকুমার) ও সেনাপত্তি দাভাড়ে প্রভৃতি মারাঠা মাগুলিক নরপতিগণের নিকট দৈল্প-সাহাম্য প্রার্থনা করিয়া গুগুপত্র প্রেরণ কর এবং ত্কোলী রাও হোলকরকেও আনয়নের জন্ম উদয়পুরে দৃত্ত প্রেরিত হউক। যাহাতে মন্ত্রভেদ না হয়, সে বিষম্বে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে।"

মারাঠা মাওলিক নরপতিগণতে যে পতা প্রেরিক হইয়াছিল, তাহার মর্ম এইরপ;—"কৈলাসবাসী প্রতেদার দার পেশতরে-রাজ্যের ভিত্তি খনন করিয়া, স্বহত্তে

<sup>(</sup>क) মহ্লার রাও পেশওরেগণকে দিরিজয় বা বিদ্রোহ দমনাদি কার্ব্যে নহারতা ক্রিভেন।

<sup>(</sup>व) পোর্জ নীজ, ফরাদী ও ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীর জাতিগণ ভংকালে ছিরিজী নামে পরিচিত ছিলেন।

ইটক স্থাপন পূর্বক, এই বিশাল সামাজ্যরপ অট্টানিকা নির্দ্ধাপ করিরাছেন। দৈবদোবে আজ ঈশ্বর আমাদের প্রতি বিরূপ। এইরূপ সঙ্কট সময়ে আপ্রিতগণকে আশাস প্রদান ও তাহাদিগের জাইগীর রক্ষা পূর্বক তাহাদের নিকট হইতে দেবা গ্রহণ করা—শ্রীমন্তদিপের (অর্থাৎ পেশওরেগণের) কর্ত্তবা। কিন্তু তাহা না করিয়া, তাঁহারা পাপ বাননাকে মনে স্থান দিয়াছেন—আমাদিগের ধন-সম্পত্তি আগ্রসাৎ করিবার চেটা করিতেছেন। আমাদের ভাগ্যে বাহা থাকে, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে; কিন্তু অন্যু আমরা বেরূপ সন্ধটে পতিত হইরাছি, সন্ধ্র বিশেষে আপনাদেরও সেইরূপ সন্ধটে পতিত হইবার সন্তাবনা আছে। এই সকল কথার বিচার করিয়া সাহায্যের জন্ত সৈন্ত পাঠাইবেন।"

এইরপ পত্র প্রাপ্ত হইরা, গারকওরাড় (গুইকুমার)
বিংশতি সহজ্ঞ সৈত্র অহল্যা বাইয়ের সাহায্যার্থ প্রেরণ
করিলেন। ভোঁদলে সদৈত্যে নর্মান তারে (ছসঙ্গাবাদ)
ছিলেন। তিনিও যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রতিশ্রত
হইরা দৃত প্রেরণ করিলেন। অপরাপর মাওলিক নরপতি ও সন্ধারগণও আখাস প্রদান পূর্বক নিথিয়া পাঠাইলেন যে, "মহলারজী হোলকরের নিক্ট উপকৃত নহে,

এমন এদেশে কে আছে । আবখক হইলে আমরা আপনার নিকটেই আছি, জানিবেন।" স্থায়-পরায়ণ-দ্রদর্শী পেশোরা মাধব রাওকেও এ বিষয়ে পত্র লিখিত হইয়াছিল। উাহার নিকট হইতে উত্তর আসিল যে,—"ভোমাদের রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে যাহার মনে পাপাভিলায উদর হইবে, তোমরা তাহাকে নিঃসঙ্কোচে দণ্ডিত করিতে পার। আমার তাহাতেকোন আপত্তি নাই। তোমরা হই অনকর্মচারীকে প্রতিনিধি স্বরূপ এখানে রাজসভায় পঠিইয়াদিবে।"

এদিকে তুকোজী রাও হোলকর পত্র প্রেরণের ষষ্ঠ
দিবদের অপরাছে উদয়পুর হইতে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আদিবামাত্র অহল্যাবাই তাঁহাকে সাদরে
"অভ্যন্ন স্থান করাইয়া "অভিষেক বসন" প্রদান পূর্বক ত্বীর সৈন্তাধ্যক ও কার্যাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত করিলেন। এবং তাঁহাকে সেই দিনই এক প্রহর্ম মাজ্রের মধ্যে সৈন্তসহ ইলোরের বহিভাগে "গাড়রা থেড়ী" নামক ত্থানে শিবির স্মিবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এই সকল কার্য্য এরূপ ব্যস্তভার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল বে, অহল্যাবাই এবিষয়ে কাহারও প্রাম্শ প্রহণ বাশ ভ্রকণ নির্ণয় বিষয়ে চিন্তা করিবারও অবকাশ প্রাপ্ত হন্নাই। দেনাপতি দাভাড়েও গায়কওয়াড়, অহল্যাবাইবের সাহাবের জন্ত হে দৈল্প প্রেরণ করিয়াছিলেন,
তাহাদের ব্যয়ের জন্ত অহল্যাবাই রাজকোষ হইতে
প্রয়োজনীয় অর্থ\* প্রদান পূর্বক রাঘোবা দাদাকে বাধা
দিবার জন্ত তাহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে অব্স্থিতি করিতে
আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

#### রাঘোবার অভিযানের পরিণাম।

[১৭৬৭ থৃটান্ধে] গন্ধাবর যশোবন্ত ও রাঘোবাদানা ৫০ সহস্র দৈন্য সহ ইন্দোর আক্রমণ মানসে দিপ্রাননীর দক্ষিণ তারে আদিরা উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সংবাদ শ্রবন্দার তুকোঙ্গী রাও হোলকর 'মাতৃশ্রী অহল্যাবাইরের" চরণ বন্দনা পূর্বাক রাঘোবাকে বাধা দিবার জন্ম সমৈন্তে বাত্রা করিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি অবিশ্রাস্ত "কুচ" করিয়া স্থোদিয়ের পূর্বাকি দিপ্রা তীরে উজ্জিমনীর নিকটবর্তী এক গিরি সম্ভটে আদিয়া আশ্রম গ্রহণ করিলেন। পর দিন দানা সাহেবের সৈক্তগণ দিপ্রা উর্ত্তীণ হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। তদর্শনে তুকোঙ্গী রাও দানা সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন দে, "দিপ্রা উর্ত্তীণ হইলেই

মহ্লার রাও হোলকর বার্ষিক ৭৬লক টাকা আয়ের সম্পত্তি
 ও নগদ ১৬ কোটা টাকা রাখিরা ইহলোক পরিভ্যাগ করিয়াছিলেন ।

তরবারী হত্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইবেন।"

. তুকোন্ধীর প্রেরিত এই নির্ভীক সংবাদ প্রবণে দাদা সাহেব চিস্তিত হইলেন। অহল্যাবাইয়ের সমর সজ্জার আয়োজন দেখিয়া তাঁহার "বীরশ্রী" নির্কাপিত প্রায় হইয়া আসিয়াছিল। অহল্যাবাইকে বশীভূত করা পূর্ব্বে যে পরিমাণে তাঁহার সহজ বোধ হইয়াছিল, এখন সেই পরিমাণেই উহা অসাধ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিশেষতঃ এই কার্য্যে শ্রীমস্তের (পেশওয়ে মাধব রাওয়ের) সমতি ছিল না। এই সকল কারণে তুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া এই হন্ধর কার্যো প্রবৃত্ত হইতে আর তাঁহার সাহস হইল না। তন্তির মহলাররাও-ক্বত উপকার সমুহের বিষয় স্মরণ করিয়াও তিনি স্বীয় ব্যবহারের জন্ত কিয়ৎ পরিমাণে অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু স্বীয় পাপ উদ্দেশ্ত গোপন রাথিবার জন্ত, তিনি কণ্টতা পূর্বক তুকোজী রাও হোলকরকে বলিয়া পাঠাইলেন বে,---"বালেরাও বাবা লোকান্তরিত হইয়াছেন ভানিয়া. আমরা পুত্রশোককাতরা অহল্যাবাইকে সান্ত্রনা প্রদান করিবার জন্ত আগমন করিয়াছি। তোমরা বিপরীত বুঝিলা যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছ কেন?" তুকোজী,

রাও রাঘোবার এই চাত্রীপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন,—"যদি ক্লপা-পরবশ হইয়া অহল্যার সাজ্বনার হুল আগমন করিতেছেন, তবে এত সৈল্প সামস্ত লইয়া আদিবার প্রেলন কি?" এই কথায় রাঘোবা ব্রিতে পারিলেন যে, তুকোজার মনের সন্দেহ এখনও দ্রীভূত হয় নাই। এই কারণে, তিনি স্বয়ং এক শিবিকায় আরোহণ পূর্বক ১০১২ জন সন্দার সহ হোলকরের শিবিরে গ্রমন করিলেন। তুকোজী তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জল্প, পদরজে শিবিরের বাহিরে আগমন পূর্বক, যথাবিধি তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। পরে উভয়েই মলোরাওয়ের জল্প শোক প্রকাশ করিলেন।

সেই দিবসই রাঘোবা, স্বীর দৈশ্য সামন্তগণকে উজ্জদিনীতে রাথিয়া, কয়েক জন মাত্র অন্তচর সমভিব্যাহারে
তুকোজীর সহিত ইন্দোরে গমন করিয়া অহল্যাবাইয়ের
সঙ্গে সাক্ষাং করিলেন। অহল্যাবাই স্বীয় প্রাসাদের
নিকটবর্ত্তী একটি অট্টালিকা রাঘোবার নিবাদের জন্তা
নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। রাঘোবা এথানে এক মাস
ছিলেন। এই এক মাসের মধ্যে ৪।৫ বার শুসের
ও সেবকের কর্ত্তব্য ও সম্বন্ধ বিষয়ে অহল্যার সহিত
দানা সাহেবের করেগাপকথন হইয়াছিল। কিন্তু মহলার

রাওরের সময় হইতেই অহল্যাবাই রাজ্ঞ্য-সংক্রাপ্ত বিবিধ বিষয়ে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, ও নিরস্তর ধর্মান্থল্টান-জনিত পুণ্য দ্বারা তিনি এরূপ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, বিচার বিতর্কে কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। দাদা সাহেব "পুণাজ্যোতি বিম-ওিত" অহল্যাবাইয়ের সহিত বিচার বিতর্কে জয় লাভ করিতে না পারিয়া, তুকোজীকে ব্রালঙ্কারাদি প্রদান দ্বারা সন্মানিত করত স্বীয় শিবিরে (উজ্জ্মিনীতে) প্রতিগমন করিলেন। •

প্রছান্তরে লিখিত আছে দে, এই দমরে রঘুনাধ রাজ কথা প্রদেশ অহলানে দতক প্রহণের জন্ম অহলানে করি ছিলেন। কিছু অহলানে প্রতাবে দক্ষ নাহ হরা বলিলেন,—"আছা বরল বালককে এখন দতক প্রহণ করিলে, বরঃপ্রাপ্ত হইলে নে কিল্লাণ করি বিশিপ্ত ও কতদ্ব কার্যাদক হইবে, তাহার হিবতা নাই। এই কারণে রাজ্যানাসক্ষম কোনও বিজ্ঞান বিরোধ রাজ্যানাসক্ষম কোনও বিজ্ঞান করি।" এই জন্মই অহলান বরঃ প্রাপ্ত অধিন করা, আমি অধিকতর স্নাস্কত মনে করি।" এই জন্মই অহলান বাই প্রাপ্তব্যস্থ তুকোলী হোলকরকে দত্তক প্রভ্রমণ প্রহণ করিয়াছিলেন।

বধরকারের লেথার ভাবে বোধ হয় যে, রাঘোবা দাদা অহলারে মহিত খানী-শৃত্ত হোলকর রাজ্যের ভবিষাৎ ব্যবহাবিষয়ক
প্রদক্ষ উথাপন প্রক্রক, মাহাতে হোলকর রাজ্যের আভান্তরীণ শাদন
কার্ব্যে পোশওয়েগবের নাহায়া পৃহীত হয়, তদ্বিয়ে কৌশলে অহলাাকে নম্মত করিবার হেরভিদত্তির ব্রিয়েত পারিয়া কিছুতেই তাহায়
প্রক্রাবে দম্মত হন নাই; তিনি স্বীয় অপুর্ক্ষ প্রতিভা বলে তাহার
দমত যুক্তি তর্কের বংলন করিয়াছিলেন। কারেলই রাঘোবা নিরুপায়
ও বিকলমনোরও হইয়া স্বেদেশ প্রতিপ্রমন করিতে বাধা হন।

দানা সাহেব ইন্দোর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, অহল্যাবাই তাঁহার সাহায্যার্থে সমাগত ভোঁসলে, গায়ক-ওরাড় প্রভৃতি মারাঠা সন্দারগণকে ও তাঁহানের অন্থ্যাত্ত্রী প্রায় দেড় সহস্র প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে ভোজনার্থ স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনারে তিনি সকলকে যথাযোগ্য বন্ত্রভৃষণাদি প্রদান পূর্বাক ক্তন্তন্তা প্রকাশক ও সন্তাব্বন্ধক বাক্য ছারা আপ্যায়িত ও গৌরবান্বিত করিয়া বলিলেন,—"এই সক্ষটকালে আপনারা অন্থ্রহ পূর্বাক আমাদের সাহায্য ও উপকার করিলেন বলিয়াই আমরা সর্ব্যক্তারে রক্ষা পাইলাম।" অহল্যাবাই কর্ভৃক এইরপে সংক্তত ও সম্মানিত হইয়া তাঁহারা স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করিলেন।

এই ঘটনার অহলারে যেরপ তেজ্বিতা, বৃদ্ধিষতা, প্রভাব, বিনয় ও ক্রতজ্ঞতাদি গুণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর ও বৃদ্ধী প্রভৃতি প্রদেশের অবিগতিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার বন্ধুত্ব লাভের জন্তা, তাঁহার স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে নানাবিধ উপঢোকন প্রেরণ করিলেন। অহল্যাবাইও তাঁহাদিগের প্রদত্ত উপার্মনাদি প্রেরণ হারা তাঁহাদিগকে সন্মানিত করিয়াছিলেন।

### ৬। পেশওয়ের সভায় প্রতিষ্ঠা।

শ্রীমন্ত মাধব রাওয়ের আদেশামুদারে \* অহলঃবিটি 'श्रीय (मुख्यान नारता गर्णम ( नातायण गर्णम ) ও मितासी গোপাল নামক জনৈক কর্মচারীকে তুকোজী রাও হোল-করের সহিত পুনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। পেশওয়ের রাজসভায় তাঁহারা উপস্থিত হইলে, শ্রীমন্ত সমুথে অহলা। বাই ও তুকোন্ধী রাওয়ের বহুল প্রশংসা করিলেন। হোলকর রাজ্যের জন্ম এক জন কর্মকারক (agent) নিযুক্ত করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রীমন্ত বলিলেন, "এথান হইতে কোনও ব্যক্তিকে কর্মকারকের পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলে, তাহার সহিত তোমাদের মনের ও মতের মিল ছইতে অন্ততঃ এক বংসর লাগিবে। একারণে, অহল্যা বাই স্বীয় অধীনত্ব যে কোনও বিশ্বস্ত কর্মচারীকে মনোনীত করিবেন, আমরা তাঁছাকেই আমাদের পক হইতে নিযুক্তিপত্র প্রদান করিব।" পরিশেষে অহলা ধাইয়ের निर्द्धम करम धीमल ७७ मिन त्निथिया नात्ता गर्गमरक স্বীয় কর্মকারকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

<sup>\*</sup> পরিশিষ্ট ১২ পৃষ্ঠার ৭ম পংক্তি এইবা।

 <sup>(</sup>क) এই ঘটনার অহল্যা বাইরের সততার প্রতি শেশওয়ে মাধব রাওয়ের কিরুণ বিধান ছিল, তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে।

## ৭। নিয়ম লজ্মনকারীর প্রতি কঠোরতা।

ভূকোজীরাও হোলকরের পুনায় অবস্থান কালে, পিবাজী গোপালের কার্য্যদক্ষতাদি গুণে পেশওয়ে মাধব রাও অভিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় অধীনে রাথিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভূকোজী রাও শ্রীমন্তের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, নারো গণেশের অন্তরোধে ও প্ররোচনায় শিবাজী গোপালকে শ্রীমন্তের সেবকজ্বীকার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। শিবাজী গোপালও আহ্লাদের সহিত ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্ত এ বিষয়ে অহল্যা বাইয়ের সম্মতি গৃহীত হইল না।

কিছু-দিন পরে তুকোজী রাও ও নারে। গণেশ
ইন্দোরে প্রত্যাগমন করিলে, শিবাজী গোপালের নিয়োগের সংবাদ শুনিয়া জহলাা বাই ছাতিশয় অসন্তই হইলেন। তুকোজী রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি
উাহাকে বলিলেন,—"তোমাদের ব্যবহারে স্পষ্টই প্রকাশ
পাইতেছে যে, এই রাজ্য ও ধন সম্পত্তির সহিত যেন
আমার কোনও সম্পর্ক নাই। নতুবা শিবাজী গোপালের নিয়োগে আমার সম্মতি গ্রহণ করা তোমরা অনাবৃষ্ধ্যক্ষ বিবেচনা করিবে কেন ? স্বির পূর্কেই আমাকে

সর্বপ্রকার পাশ হইতে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ভালই হইল; এখন হইতে নর্ম্মণাতীরে পুণ্যতম "মহেশ্বর" ক্ষেত্রে শেষের এই কয়দিন য়ানসন্ধাায় অতিবাহিত করিয়া গীবন সার্থক করিব, মনে স্থির করিয়াছি। রাজ্যের সমস্ত ভার অগ্রেই তোমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। এখন যাহাতে স্বর্গীয় স্বভেদারের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া শ্রীমস্তের অনুগ্রহ ভাজন হইতে পার, তবিষয়ে সর্ব্বদা য়য় করিবে। অধিক আর কি বলিব ? আমার সংবাদ কত দ্র লইবে না লইবে, তাহা ত দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।"

অহল্যা বাইয়ের এই অভিমানপূর্ণ নির্চুরবাণী শ্রবণ করিয়া, তুকোজী স্বীয় বাবহারের জন্ম অমুভ্ঞা হইয়া, নিজেই নিজের গণ্ডে চণেটাঘাত ও অহল্যার চরণ ধারণ পূর্বক বলিলেন,—"কৈলাস্বাসী স্থতেদার জীবিত পাকিতে, জ্ঞাতি-বিরোধাদি বিস্মৃত হইয়া, আজীবন জীতিদাসের স্থায় তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছি। স্থতেদার প্রত্যেক বিষয়ে আপনার উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিম্ন পার্কিতেন। আমার প্রতি স্থতেদারের অম্প্রাহ দেখিয়া, আপনি আমাকে মায়্ম করিয়াহেন। এই কারণে, আপনিই আমার স্থতেদার ও প্রত্যক্ষ "মাতুশী" (জননী)।

প্রাণ রাউক্ অথবা থাকুক্, স্বয়ং মার্ক্তও ( তুকোজীর কুল-দেবতা ) আসিলেও, আর আপনার সহিত প্রতারণা করিব না, অথবা আপনার চরণ হইতে তিল মাত্র বিচ্যুত . হইব না। এবার অনুগ্রহ পূর্বকে আমার অপরাধ মার্ক্তনা করিয়া আমার প্রতি সদ্য হউন।"

তুকোজীকে প্রকৃত অনুতপ্ত জানিরা, অহল্যাবাই বলিলেন, "মুথে বলার কোনও ফল নাই; কার্য্যে বাহা দেখিব, তাহাই সত্য বলিরা জানিব। কথা মত কার্য্য করিলে, ঈশ্বর কথনও উপেক্ষা করেন না।" এই ঘটনার পর হইতে তুকোজী আর কথনও অহল্যাবাইয়ের স্মতি ও অনুসতি ভিন্ন কোনও কার্য্য করেন নাই।

৮। . অহল্যা বাইয়ের নিভীকতা। [১৭৯০ খুটাক]

মাহাদজী সিন্দের সেনাপতি 'জীউবা দাদা ব্লা'র সহিত তুকোজীর কোনও কারণে মনোমালিন্য ঘটিয়া-ছিল। এই কারণে, তুকোজী রাও হোলকর জয়পুরের রাজার নিকট তাঁহাদিগের প্রাপ্য কর আদায় করিবার জয় গমন করিলে, জিউবা দাদা জয়পুরপতি্কে তুকোজীর বিরুদ্ধে গোপনে সাহায়্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জয়পুরের রাজার নিকট হোলকরবংশীয়গণের প্রায় ৩।৪

नक छोका कर राकी हिल। जूटकाकी ट्रानकत र्पेट छाका আদায়ের জন্ম পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে, ভয়পুরপতির দেওয়ান "দৌলত রাম" এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন.--"আমাদিগের দেয় কর প্রদান করিতে আমাদের আপত্তি নাই: কিন্তু আমরা সিন্দের ও আপনাদিগের, উভয়েরই निक्र श्री वाहि। व्यापनानिरात्र मध्य विनि व्यक्ति ক্ষমতাশালী হইবেন, তিনিই আমাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিবেন।" এই উত্তরে তুকোজী রাও জন্মপুর পতির মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধ সজ্জা করিতে नांशित्नन। किन्छ हेजियसा अभन्न निक हहेर्ज् की छेना দাদা সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করায় তুকোজীকে পরা-জিত হইতে হইল। এই যুদ্ধে তুকোজীর কয়েকজন সেনাপতি ও সাহসী যোদ্ধা নিহত হওয়াতে, তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া, জয়পুরের ২২ ক্রোশ দূরস্থিত "বাহ্মণ গাঁও" নামক স্থানের স্থান্ত তুর্গে আত্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

অহল্যা বাই এ সময়ে মহেশ্বর ক্লেত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তুকোজী রাও তাঁহাকে পত্র দারা এই সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া দৈন্ত ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অহল্যা বাই এই সংবাদ শ্রবণে অতি মাত্র ক্ষমা হইরা বলিলেন,—"তুকোজী যুদ্ধে নিছত ছইলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না; কিন্তু যাহারা এত দিন ভৃত্যের জ্ঞায় আমাদিগের অন্তুগত ছিল, এই বৃদ্ধ বয়সে তাহা-দিগের হত্তে একপ অপমান সহু হয় না।" \* তাহার পর ভূকোজীর সাহায়ের জন্ম পাঁচ লক্ষ টাকা প্রেরণ করিয়া, অহল্যা এই মর্মে উাহাকে এক পত্র লিখিলেন যে, "হতাশ বা ভীত হইওনা। সাহস পূর্কক বিখাস্ঘাতক কৃত্যুকে দণ্ডিত করিবে। আমি তোমার সাহায়ের জন্ম সৈন্তের ও অর্থের সেতু বাঁধিয়া দিতেছি। বার্দ্ধকা বশতঃ যদি তোমার যুদ্ধে সামর্থা ও উৎসাহ না থাকে, তাহা হইলে আমাকে পত্র লিখিবে; আমি শ্বয়ং যুদ্ধক্ষত্রে উপস্থিত হইব।".

ভূকোজীকে এইরপ পত্র প্রেরণ করিরা, অহল্যাবাই, "শিলেলার" (অখারোহী দৈনিক) দংগ্রহ করিবার জন্ত, ১০/১২ জন করিকুনকে খালেল ও অন্তান্ত ছানে প্রেরণ করিলেন। অল কালের মধ্যেই অপ্তাদশ সহত্র শিলেদার দংগৃহীত হইরা ভূকোজীর সাহায্যের জন্ত প্রেরিত হইল।

অহল্যা বাইয়ের নিকট হইতে সাহ্দ ও' উৎসাহপূর্ণ

<sup>•</sup> এই मुम्ब अञ्चाति वयः क्रम ०৮ वर्गत इरेबाहिन।

পত্র এবং প্রচুর দৈক্ত ও অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হুইরা,
তুকোজী রাও জীউবা দাদাকে আক্রমণ করিলেন। প্রায়
তিন মাদ যুদ্ধের পর জীউবা পরাজয় স্বীকার করিলেন।
তিনি স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষয়া প্রার্থনা করিলে,
যুদ্ধের অবসান হইল। \*

#### ১। অহল্যার চতুরতা।

মহারাষ্ট্র দেশের স্থানিক নমাজ দংস্কারক ও লেণ্ক ৮ গোপাক রাও হরি দেশমুগ প্রণীত ''ঐতিহানিক গোষ্টা'' ('ঐতিহানিক আখাা-দিকাবলী') নামক প্রস্থের ভিতীয় ভাগে অহল্যা বাই সম্বন্ধে যে চুইটি আখ্যারিকা লিপিবক আছে, ডাহার দারাংশ নিয়ে অসুবাদিত হইল।

স্থভেদার মহলার রাও হোলকরের মৃত্যুকালে তাঁহার ধনাগারে প্রায় ১৬ কোটা টাকা সঞ্চিত ছিল। রাঘোবা দাদা এই সংবাদ অবগত হইয়া, একবার, মালবের নিক্তবৃত্তী কোনও প্রদেশে অবস্থান কালে, ঐ টাকা আত্মগাৎ করি-বার অভিপ্রায়ে অহল্যা বাইকে বলিয়া পাঠাইলেন যে,—

এ দপত্তে স্থার জন মালকম সাহেব লিবিরাছেন,—"It was more of a quarrel between Tukajee and Mahadjee's commander, than between the Sindhia and Holkar families. P. 142

"দৈয় ব্যয়ের জন্ম আমাদের অর্থের অত্যন্ত অন্টিন পড়িয়াছে। আপাততঃ আমাদিগকে কিছু অর্থ সাহায্য করন।" অহল্যা বাই রাঘোবার প্রকৃতি জানিতেন। তিনি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আমি সমস্ত টাকা দান ধর্মে ব্যয় করিবার জ্ঞ রাথিয়াছি। আপনার যদি অর্থের আবশুক থাকে. তাহা হইলে আমি দঞ্চিত অর্থের উপর তুলদী পত্র স্থাপন, গঙ্গাজল দেচন ও ধথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক উৎদর্গ করিয়া, (যাচক) ব্রাহ্মণ জ্ঞানে আপনাকে দান করিতে প্রস্তুত আছি।" গর্বিতম্বভাব রাঘোবা, প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের স্থায় এরূপ ভাবে দান গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া, অভিমানে তাঁহাকে যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইতে বলি-লেন। ইহার উত্তরে অহল্যা বাই বলিলেন,-"যুদ্ধে প্রাণ ্ষায় সেও স্বীকার, তথাপি দান ধর্মের জন্ম সংকল্পিত অর্থ অভাকার্যোব্যয় করিব না।"

পরদিন রাবোবা যুদ্ধ সজ্জার সজ্জিত হইলে, অহল্যা বাই বীর বেশে অখারোহণ পূর্বক অন্ত শস্ত্রে স্থসজ্জিতা পাঁচ শত দাশীর সহিত রাঘোবার সমুখীন হইলেন। অহল্যা বাই জানিতেন যে, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ রমণীর সহিত কথনও যুদ্ধ করিবেন না;স্থতরাং, বিনা যুদ্ধে তাঁহার

উদ্দেশ্র সিদ্ধ হইবে। এই কারণে, তিনি সৈক্ত সামস্থের পরিবর্তে কেবল আপনার দাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন. ফলেও তাহাই ঘটল। রাঘোবা তাঁহাকে আক্রমণ কবিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার অধীনস্থ মারাঠা স্দার্গণ স্নীলো-কের সহিত যদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হুইলেন। তথন বাঘোৱা নিরপায় হইয়া অহল্যা বাইকে জিজ্ঞাদা করিলৈন যে. "আপনার দৈত্য সামস্ত কোথায় ?" উত্তরে অহল্যাবাই বলিলেন,—"আমরা পেশওয়েগণের সেবক। তাঁহাদের বিক্লে যুদ্ধ করিয়া, আমরা রাজ-বিদ্রোহী হইতে ইচ্ছা করি না: তবে হোলকর কংশের ধর্মার্থ উৎস্প্ত সম্পত্তি রক্ষা করাও আমার কর্ত্তবা, সেই জন্মই আপনার নিকট আসিয়াছি: আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আপনি আমাকে ও আমার এই দাসীগণকে নিহত করিয়া, আমার ধর্মার্থ রক্ষিত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া বৈর্দাধন করিতে আমার ইচ্ছা নাই "

অহল্যার এই কৌশলপূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া, রাঘোবা নিকত্বর হইলেন; এবং শীর ব্যবহারের জন্ম তঃথ প্রকাশ ক্ষিয়া, অহল্যাকে প্রীত করত, অভীষ্ট দেশে প্রস্থান ক্রিলেন।

## २। षर्नात धर्म छान।

অহল্যার রাজত্ব কালে, কোনও ধনবান বণিকের मृङ्ग श्रेल, ठाँशांत विश्वा जी, मखक्यूज अश्व कतिवात व्यक्षिकात প্রাপ্তির জন্ত, व्यह्ना। বাইয়ের নিকট প্রার্থনা करतन।. अहनात कर्याहातीयन, विनक्-शङ्कीत निकछ হইতে উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া, দত্তক গ্রহণের অমুমতি लान कतिराज, अरुगारिक भरीमर्ग लाना कविरानन। উপঢৌকন গ্রহণের অনুকৃলে তাঁহারা এই যুক্তি প্রদর্শন করিলেন যে, বণিক্পত্নীর প্রচুর ধন সম্পত্তি আছে। ক্র্মচারীগণের এইরূপ পরামর্শ ও যুক্তি শ্রবণে অহল্যা বাই বলিলেন, "আবেদনকারিণীকে দত্তপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা সঞ্চ বণিয়া মনে করি; কিন্তু সে জন্ত তাহার নিকট হইতে উপঢ়ৌকন কেন গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা ব্রিতে পারিতেছি না। স্বামী পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়াছে। স্বামীর উপার্জিত সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্ম বিধবা দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। ধর্মণান্ত্রকারগণই তাহাকে দত্তক গ্রহণের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। আমরা রাজা, স্থতরাং ক্ষমতাশালী:--পাছে

আমাদিগের বিনামুমতিতে দত্তক গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, আমরা, শাস্ত্র মর্য্যালা উল্লন্ডন পূর্বক, তাহার কার্য্যে বাধা দিই, এই ভয়েই দে আমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। অভএব তাহাকে এই বলিয়া অভয় প্রদান করা উচিত যে, 'শাস্ত্রসম্মত কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ অধিকার আছে; তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। তুমি সচ্ছলে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করিতে পার'। তাহাকে এইরূপ অফুমতি প্রদান করিতে আমরা ধর্মতঃ বাধ্য। এই অমুম্ভি প্রদানের জন্ম যদি তাহার নিকট হইতে উপ-ঢৌকন গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে দে তাহা দিতে পারে দতা, কিন্তু এইরূপে গৃহীত উপঢ়ৌকন চোরিত ধনবৎ আমার মনে হয়; অপবা ইহাকে দফ্যতা দারা অর্জিত ধন বলিলেও অঞ্চত হয় না। এই কারণে তাহার নিকট হইতে উপঢৌকন গ্রহণ না করিয়া, ভাষার আবেদনের উত্তরে এই মর্ম্মে তাহাকে অফুমতি পত্র প্রদত্ত হউক যে, 'তুমি দত্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ওনিয়া আমরা অতাত্ত আহলাদিত হইয়াছি। পুর্বের ভাষ তোমার স্বামীর নাম ও লৌকিকু রক্ষা করিয়া তাঁহার উপার্জিত সমস্ত সম্পতি তুমি ভোগ কর, তাহা

ছইলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব। তোমার সামীর সম্পত্তির তুমিই প্রস্তুত অধিকারিণী; এ কারণে তোমার নিকট হইতে কোনও উপটোকন গ্রহণ করা হইল না। ভগবানের ক্লপায়, এইরাপে উপটোকন গ্রহণ দারা রাজ কোবের ধন বৃদ্ধি করিবার আবেশ্বকতা এখনও হয় নাই।" ইহা ভনিয়া কর্মচারীগণ আবেদনকারিণীকে, উপরি উক্ত মর্মে অনুমতি পত্র লিখিয়া দিলেন।

## অহল্যা বাইএর সম্বন্ধে মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত একটা গাখা।

দকল দেশেই, তত্তদেশীর মহাপুরুষদিগের জীবনের কোন বটনা, বা কোন ওিভিংদিক বুভাত অবলখনে রচিত কতক্তলি ''গাধা'' প্রচলিত থাকে। এই দকল গাধা প্রকারান্তরে ইতিহাদ, বা জীবন-চরিতের কার্য্য করে। মহারাষ্ট্র দেশে এইরূপ যে দকল গাধা প্রচ্নত আছে, 'শন্তর তুকারাম শালিগ্রাম' ও বোম্বাই এন্থা পাল-জিকেল দোনাইটার ভাইন্ প্রেদিডেট মিঃ আক্ওয়ার্থ (H. A. Acworth) নামক কোন ভণগাই ইংরাজ, তাহা দংগ্রহ করিরা প্রকাকারে প্রকাশিত করিরাছেন। পাণিপথের মহাযুক্ত হারাষ্ট্র নামন্ত বিশেবের মুগরা পর্যন্ত, নানা ঘটনা যুলক অনেক-ভলি গাধা এই প্রকে ছান প্রান্ত হারাছেন বাইরের ন্যম্বন

<sup>&</sup>quot;With the Marathas, as with every warlike race, the

ভাষাতে যে গাথাটী মুদ্রিত হইরাছে, আমরা নিম্নে তাহার, অকু-বাদ প্রদান করিতেছি। অংলার প্রকৃতি ও ধর্মভাব কিরুপ ছিল, কিরুপ স্থানিরমে তিনি প্রকাপালন করিয়াছিলেন, আপ্রিড জনের প্রভিতাহার কিরুপ বাৎসভা ছিল এবং তাহার স্বদেশীয়গণ তাহাকে কিরুপ প্রদা ও সন্মান করিতেন, এই গাথা হইতে তাহা পরিষ্টুট হইবে।

( ; )

ক্লিযুগে ধকাসতী অহল্যারাণী।

(৩) যাঁর কীর্ত্তিতে ভবেছে ভ্বন, নারীর মাঝেরত্ব থনি॥ বারে দেথ্নে নয়নে—পাপ্না থাকে মনে, রোগের জালা পালায় দূরে এমনি "পুন্য-পরাণী"॥

feelings of the commons have taken shape in ballads, which, however rade and inartificial in their language, their structure, and their rhythm, are the genuine embodiments of National enthusiasm, and are dear, and deserve to be dear, to those who repeat and those who listen to them."

মহারাপ্তার সাধার সহিত অপর দেশীয় গাধার তুলনা করিয়া তিনি লিখিরাছেন,—The songs of the Rajput glorify the valour of his individual ancestors in pathry internecine feads; the scope of Moslem heroic poetry has a wider range, but its characteristic is religious fanaticism, and its inspection is religion, not patriotism; but the ballads of the Marathas are the ballads of the men of Maharastra (the "Great Nation"), and as such, burn through and through with patriotic fervour." Introduction to "Historical Ballads of The Marathas."

\* আমাদিগের দেশেও পলাশীর যুদ্ধ, মহারাজা নককুমারের হজা।, ভিজ্মীরের লড়াই প্রভৃতি দখকে এইরূপ গাগা প্রচলিত আছে। ভাহা সংগৃহীত হইরা মুদ্ধিত হইবার গোগা।

মিলে, সাধুজন যত তাঁর গুণ গান কত. তিনি দৈববশে হ'লেন্ এদে হোল্কারের কুলের রাণী॥ হলেন্ ধর্মবলে, পুণ্য ফলে, আপন কুল উদ্ভারিনী ॥ (ও) দেই মহেশ্ব ধাম যেথা কর্তৈন অধিষ্ঠান কাঙ্গাল গরীব গেলে দেখায় লভিত বিশ্রাম ;— তিনি মাতা হয়ে দিতেন অনু, দীন হীনের জননী॥ কত "দশ-রত্ন" ধন. বিজে কর্তেন বিতর্ণ, হরিনামে দদাই প্রীতি, পুরাণ পাঠে মন। ও যার বিপ্রগণে যজ্জসভা হত শোভাশালিনী॥ নিতা, আদেশেতে থার কত দিজ সদাচার, ়্ হোম কুণ্ডে হবিধারা দিতেন জ্বনিবার, তিনি সহস্র আছতি দিতেন, এম্নি ব্রত্থারিণী। ূথিনি ব্রাহ্মণের করে অতি ভকতি ভরে গড়াইলেন্ কোটীলিক পূজ্তে শহরে, ' তিনি হুঃখী জনে বিবা (হু) দানে रतन कीर्खि भानिनी॥ যিনি পর্বাহ ক্লণে ধেমু দিতেন ব্ৰাহ্মণে, শিশুগণে হগ্ধ দানে বাঁচাতেন প্রাণে,

(७) जाँत करत मना जनमाना, शाक्रका निवा यामिनी ॥

O

যত আছে তীৰ্থ ধাম, কিবা 'মহাক্ষেত্ৰ' নাম "জেমুতিরিক" আছেন যেথা নিভা বিরাজ্যান্, ও তার**্ত্র**সত্র আছে সেথায়, অনুপূর্ণারূপিনী ॥ তিনি অন্ধ আতুরে সদা করুণা ভরে. 'ঔষধি আর বস্ত্র দিতেন আপনার করে. দিয়ে ব্রাক্ষণেরে অগ্নিহোত্র (হলেন) ধর্মরক্ষণিবিণী। বিনা ব্রাহ্মণ পারণ যাঁর না হ'ত ভোজন দ্বিজ পাদোদক নিতা করিতেন দেবন, ও যাঁরে রাম নাম গানে সদা পোহাইত যামিনী॥ (8) যিনি তীর্থগ গণে সদা আনন্দ মর্নে; পাছকা, প্রাবরণ, অশ্ব দিতেন যতনে, দিয়ে গুণী জনে স্বর্ণভূষা (ছিলৈন) গুণের আদরকারিশী প্রজায় করিতে রক্ষণ দেথ্লে ছণ্টমতি 💨 চরণে শৃঙাল দিয়ে করিতেন্ বন্ধন ; ( ও যাঁর ) দেবতা-মন্দির শত ঘোষে কীর্ত্তি কাহিনী দয়ার নাহি ছিল শেষ, যেথা নাইক বারিলেশ জলাশয় দানে দেখা যুচাইতেন ক্লেশ; তিনি স্নিগ্রা ঢালি শিরে পূজিতেন শূলপাণি॥

α

যিনি পেলে গ্রহণ-মান,

স্বর্গ, রজত, মৃত্, মধ্, তিল্, তণ্ডুল্, ধার্

তিনি ছারা দানে-পাছ জনের ছিলেন আতপুরারিদী ॥

সদা কপাগুনে বার,

রামেখরে যেতেন কত সাধু সদাচার,
ও বার সঙ্গে যেত তীর্থবাদে কত অনাথ হঃথিনী ॥

হরে সংসারবাসী তিনি ছিলেন উদাদী,
(তাই) ভক্তি গুণে মৃক্তি নিজে হলেন তাঁর দানী;

হায় ! ধরাতলে নাহি মিলে এমন ধল্লা রমণী ॥

কবিংগালু হৈবতী বলে করি মিনতি,

গণনা তাঁর গুণের করি কিবা শক্তি নিলে) প্রভাকর, মহাদেব গুণী গায় তাঁর

গুণের কাহিনী ॥

পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ।

